

# ইসলামী জীবন পদ্ধতি

প্রীক্রা 🎖

আল্লামা শায়ৰ মুহামদ বিন জামীল যাইনু

ভালুৰাদে ই

মতীউর রহমান আপুল হাকীম সালাফী

अध्योजिमार् ३

মুহাম্মদ ন্বব্দ ইসলাম মৌঃ হ্যরত জালী

Kingdom of Soudi Arabia
The Cooperative Office For Call And Guidance
To Communities at Um Al-Hammam
Under the Supervision of the ministry of Islamic Affairs
Endowment Guidance & Propagation

BANGALI 7

Tel 4826456 / 4884495 Fax 4827489 - P.O. Sux 31021 Riyadh 11497

# ইসলামী জীবন পদ্ধতি

সূত্রীন্ত্রী 🖇

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনু শিক্ষক, দারুল হাদীস, মক্কা আল–মুকাররমা

অনুৰাদে ঃ

মতীউর রহমান আব্দুল হাকীম সালাফী

আ-পিমিয়াত (বেনারস) লেসান্ধ, আল-মদীনা

ঃ ছোদনাহেশ্য

মুহামদ নূরুল ইসলাম মৌঃ হযরত আলী

এম.এম. (ক্যাল),এম.এ (ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট, ক্যাল), বি.এড।



#### সূচীপত্র ক্রমিক বিষয় অনুবাদকের আর্য ২. ভূমিকা ৩. ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ঠ সমূহ ইসলাম হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ৫. ইসলামের ভিত্তি সমূহ ৬. ঈমানের ভিত্তি সমূহ ৬ ৭. দু'আই হল এবাদত ৮. মহান আল্লাহ কোপায় আছেন ? ৯. আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন 56 ১০. ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ ২২ ১১.দাজ্জালদের বিশ্বাস করো না S ১২.আল্লাহ ব্যতীত অন্যের শপথ করো না 99 ১৩.ভাগ্যকে নিয়ে হচ্জত করবেন না 9 ১৪.নামাযের ফ্যীলত ও উহা পরিত্যাগ থেকে ভয় প্রদর্শন Ob ১৫. ওযু ও নামায শিক্ষা 80 ১৬. প্রথম রাকা'ত 83 ১৭. দ্বিতীয় রাকা'ত 80 ১৮. নামাযের রাকা'ত সমূহের তালিকা 80 ১৯. নামাযের নিয়মাবলী 80 ২০. নামায সংক্রোন্ত কতিপয় হাদীস 80 ২১. জুমআর নামায ও জামা' তে নামায পডার অপরিহার্যতা 62 ২২. জুম' আর ও জামা' তে নামাযের মাহাত্ম 68 ২৩. আমি পূর্ণ নিয়মানুসারে কিভাবে জুম' আ পড়ব 00 ২৪. চীদ ও সূর্য গ্রহণের নামায 8 ২৫. মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায 69 ২৬. মরন হতে নসীহত হাসিল করা 26 ২৭. ঈদগাহে গিয়ে দুই ঈদের নামায আদায় 00 ২৮. ঈদুল আযহার দিনে কুরবাণীর বিধান 50 ২৯. ইসতিসকার (বৃষ্টি চাওয়ার) নামায

|                                                                             | 600000 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| ক্রমিক বিষয়                                                                | পৃষ্ঠা |
| নং                                                                          |        |
| ৩০. মুসল্লির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকুন                       | ৬১     |
| ৩১. রোযা ও তার উপকারিতা                                                     | 48     |
| ৩২. সাওম সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস                                             | 50     |
| ৩৩. রমযানে আপনার উপর অপরিহার্য কার্য সমূহ                                   | 46     |
| ৩৪. হজ্ব ও উমরাহ সম্বন্ধে জ্ঞান সমূহ                                        | 4      |
| ৩৫. উমরাহর কার্যাবলী                                                        | 42     |
| ৩৬. হচ্ছ্বের কার্যাবলী                                                      | 90     |
| ৩৭. হজু ও উমরাহ্র আদাব সমূহ                                                 | 90     |
| ৩৮. মসজিদে নববীর কতিপয় আদব কায়দা                                          | 99     |
| ৩৯. রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র                           | 98     |
| ৪০. রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব ও নমতা                       | 47     |
| ৪১. রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের দাওয়াত ও জিহাদ          | 50     |
| ৪২. রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসা ও                  | ৮৬     |
| তাঁর অনুকরণ                                                                 |        |
| ৪৩. রাস্ল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের বিষয়ে<br>কতিপয় হাদীস | 49     |
| ৪৪. আমরা আমাদের সন্তানদের কিভাবে প্রশিক্ষণ দিব ?                            | 32     |
| ৪৫. নামায শিক্ষা প্রদান                                                     | 36     |
| ৪৬. পাপ কার্য সমূহ থেকে ভয় প্রদর্শন                                        | ৯৬     |
| ৪৭. মেয়েদের পর্দা                                                          |        |
| ৪৮. চুরিত্র গঠনু ও আদব সমূহ                                                 | 200    |
| ৪৯. জিহাদ ও বীর পুরুষতা                                                     | ১০২    |
| ৫০. মাতা–পিতার প্রতি সৎ ব্যবহার                                             | 200    |
| ৫১. ক্বীরা গুনাহ সমূহ থেকে বাঁচুন                                           | 209    |
| ৫২. ক্বীরা গুনাহ সমূহের পরিসংখ্যান                                          | 209    |
| ৫৩. ক্বীরা গুনাহ সমূহের প্রকারভেদ                                           | 204    |
| ৫৪. কবীরা গুনাহ থেকৈ তাওবা করা আবশ্যক                                       | 770    |
| ৫৫. তাওবা কবুল হওয়ার শর্তাবলী কি কি ?                                      | 777    |
| ৫৬. কুরআন ও হাদীসের জনুসরণ করুন আর বিদ'আত হতে                               | 225    |
| ৰেচৈ থ্যকুন                                                                 |        |

| ক্রমিক            | বিষয়                                       | পৃষ্ঠা     |
|-------------------|---------------------------------------------|------------|
| नः                | 1 7 14                                      | ξ          |
|                   | ল আযীম বলা বিদ' আত                          | 226        |
|                   | আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখা          | 229        |
| ৫৯. সৎ কাজের      | আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখার উপায়         | 320        |
| উপকর              |                                             |            |
| ৬০. মুবাল্পেগের   | মৌলিক গুণাবলী                               | 252        |
| ৬১. অন্যায় কা    | জের প্রকারভেদ                               | 250        |
| ৬২. বাজারে প্র    | বেশের দু' আ                                 | 256        |
| ৬৩. আল্লাহর পা    |                                             | 256        |
| ৬৪. আল্লাহর স     | াহায্য ও বিজ্বয়ের কতিপয় কারণ              | 200        |
| ৬৫. প্রত্যেক মু   | দলিমের জন্য ধর্মীয় অসীয়ত                  | <b>५०२</b> |
| ৬৬. ইসলামী শ      | রীয়ত বিরোধী কতিপয় কাজ                     | ১৩৫        |
| ৬৭. দাড়ি বাড়া   | নো ওয়াজেব                                  | ४०४        |
| ৬৮. গান বাজন      | া সম্বন্ধে ইসলামী বিধান                     | 785        |
| ৬৯. গান বাজন      | ও মিউব্জিকের অপকারিতা                       | 788        |
| ৭০. সিঁক মারার    | মম্ক্থা                                     | 786        |
| ৭১. বর্তমান যুৱ   | গর গান–বাজনা                                | 78%        |
| ৭২. মধুর সূর ন    | ারী জাতীর জন্য ফিত্না                       | 767        |
| ৭৩. বাঁশী ও তা    | <i>লী বাজ্বানো থেকে বাঁচুন</i>              | 765        |
|                   | না কপঠতার উৎস                               | 265        |
| ৭৫. গান–বাজন      | না ও মিউজ্রিক হতে বাঁচার উপায়              | 200        |
| ৭৬. বৈধ গান–      |                                             | 768        |
| ৭৭. ছবি ও মূর্তি  | র্চ সম্পর্কে ইসলামের বিধান                  | 369        |
| ৭৮. ছবি ও প্রতি   | স্মূর্তির অপকারিতা                          | 200        |
| ৭৯. ছবি কি মূর্ণি | <u>র্থু মত্র হারাম ?</u>                    | 265        |
| ৮০. বৈধ ছবি ও     | ৪ প্রতিমূর্তি                               | ১৬৩        |
| ৮১. ধূমপান কর     | া কি হারাম ?                                | 748        |
|                   | হাদীসকে আঁকড়ে ধরা                          | 366        |
|                   | ার্কে ইমামগণের অভিমত                        | 269        |
| ৮৪. রাসূল (সাঃ    | ) এর নিম্নলিখিত হাদীস সমূহের প্রতি আমল করুল | 292        |
|                   | ) যা দেন তা তোমরা গ্র <b>হ</b> ণ কর         | 290        |
|                   | (1000)                                      |            |

|             |                                              | *****       |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|
| ক্রমিক      | বিষয়                                        | পৃষ্ঠা      |
| নং          |                                              | `           |
| ৮৬. হে আল্ল | াহর বান্দারা তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও          | 390         |
| ৮৭. মুসলিম  | দের সম্পর্কে কতিপয় হাদীস                    | ১৭৬         |
| ৮৮. ইসলাফে  | নারীর মর্যাদা                                | 398         |
|             | সম্পর্কে একজন প্রাচ্যবিদের মন্তব্য           | 300         |
| ৯০. জনৈক    | মার্কিন নাগরিক তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিবৃতি দেন | 363         |
| ৯১. জনৈকা   | মার্কিন যুবতীর ইসলাম গ্রহণ                   | 300         |
| ৯২. হাজেরার | র ইসলামী দাওয়াত কার্যের সূচনা               | 348         |
| ৯৩. জনৈক    | মান্তর্জাতিক প্রসিদ্ধ কলাবিদের ইসলাম গ্রহণের | 286         |
|             | পয় বিবৃতি                                   |             |
|             | ারা (মঙ্গল কামনার) দু' আ                     | 749         |
|             | লাভের দু' আ সমূহ                             | 290         |
| ৯৬. সফরের   | দু'আ সমূহ                                    | 290         |
| ১৭. মকবুল   | (গৃঁহীত) দু' আ সমূহ                          | 386         |
|             | বস্তুর জন্য দু' আ                            | <i>७</i> ८८ |
|             | কুরআনী দু' আ                                 | 289         |

#### অনুবাদকের আরয

আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য প্রশংসা যিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র প্রভু, যিনি আমাদের সকলের একমাত্র খালেক এবং একমাত্র মালেক। আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় সভায় যেমন এক ও একক তেমনি তাঁর গুণাবলীতেও অনন্য ও অতুল্য। তিনি তাঁর অপার অনুগ্রহে পৃথিবীর দিকে দিকে যেসব ভ্রান্ত, কপোল কল্লিত মত উদ্ভাবিত হয়েছিল তার মুকাবিলায় বিশুদ্ধ তাওহীদের সুদ্দৃ ভিত্তিতে মানব জ্ঞাতির নিকট সুস্পষ্ট পথের সন্ধান দিতে আল্লাহ্ তাত্থালা সত্য ও সঠিক জ্ঞীবন বিধান সহকারে রহমাতৃল-লিলআলামীন রূপে মুখামদ মুস্তফা সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি আমাদিগকে সেমগ্রহাস্থ ও পঞ্চন্ত মানবতার মুক্তি ও সৃদ্ধির সঠিক সুদৃঢ় পথ দেখিয়ে গেলেন। দর্মদ ও সালাম নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাছ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধর এবং সাহাবাগণের প্রতি।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মুসলিম সমাজ আজ ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোক বর্তিকা ধেকে বহুদূরে অবস্থান করছে। একথা ভেবে বইটির অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করি।

বরং আল—মদীনা বিশ্ববিদ্যাপয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় 'তাজ্জীহা—ত ইসলামিয়া' বইটি আমার হাতে পরে এবং বিষয়বস্তু ও উপকরণ সমূহ গভীরভাবে উপলব্ধি করি। তখন থেকেই এর অনুবাদের তীব্র আকাংখা জন্মে। কাজেই আত্মাহর মেহেরবাণীতে বইটির অনুবাদে আমি নিজেকে নিয়োজিত করি। কিতাব ও সুনাহর ভিত্তিতে বইটি রচিত। তাই জ্ঞান পিপাসু বাঙালী ভাইবোনেরা এর দ্বারা উপকৃত হপে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে আশা রাখছি ইনশাআল্লাহ। আমার পরম বন্ধু মুহাম্মদ নুরন্দ ইসলাম সাহেব আগাগোড়া আমার অনুবাদিটি পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছেন এবং ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন— তাই আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

মূল আরবী হতে বইটি অনুবাদ করা হল। কাজেই এতে কিছু ক্রটি পরিলক্ষিত হতে পারে। তাই বিদগ্ধ ও সুধী পাঠকের পরামর্শ ও সুচিন্তিত অভিমত ইনশাআল্লাহ্ সাদরে গৃহীত হবে এবং পূনঃমুদ্রণকালে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ গো! তুমি আমার এই নগন্য বিদয়তটুকু কবৃল কর এবং তোমার পছন্দনীয় দ্বীনের বিদমত করার আরো স্যোগ প্রদান করিও।

আমীন ।।

ইতি

কুরআন ও সুনাহ্র খাদেম মতীউর রহমান আব্দুল হাকীম সালাফী

## ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা এক অদিতীয় আল্লাহর জন্য থাঁর কোন অংশীদার নেই।
আমরা তাঁর একত্বাদে গভীরভাবে আস্থাশীল, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ বা
উপাস্য নেই, সব রকম স্কুতি একমাত্র তাঁরই জন্য ,তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং
আমরা তথা সকলেই তাঁর অধীন, পরাধীন ও তাঁর দাস। তাঁর বিশেষ বান্দা ও
রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মদূর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর
উপর আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। যিনি হিদায়াত ও
সত্যধর্ম সহকারে বিশ্বজগতের করুণা ও নিখিল বিশ্বের আদর্শ নমূনা এবং
আল্লাহর সকল বান্দার উপর দলীল হিসেবে তাঁর স্রষ্টার আনুগত্য করার প্রতি
আহবান করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি তাঁর বংশধর সহচরবৃন্দ ও আমাদের
উপর এবং আপনার নেক বান্দাদের উপরও আপনার করুণা বর্ষন করুন।

আমীন।।

#### " তাওজীহাত ইসলাময়াি "

বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। বইটি এত গুরুত্বপূর্ণ ও সমাদৃত যে, আরবী ভষায় এটা প্রকাশিত হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই মঞ্চা, জিদ্দা, আল জারিয়া, কুয়েত, জর্দান এবং মিশর প্রভৃতি দেশে দ্রুত গতিতে প্রকাশিত হতে থাকে। এর বিশেষত্বঃ হল যে, দলীল-প্রমাণাদি কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ হাদীসের নিজিতে; ভাব গাঞ্জীর্য সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্যাপকতা অতি সুদূর পরাহত। সূত্রাং বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল ইসলামী জীবন যাপনের জন্য অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকাদির মধ্যে এটি বিরল, – এ দাবী ইনশাআল্লাহ বাস্তব সত্য বলে বিবেচিত ও প্রমাণিত হবে। আল্লাহ গো! তুমি এই বইয়ের মূল লেখককে তোমার অনুগ্রহের অন্তর্গত করো। আমীন।।

বহল প্রচলিত আরবী বইটির গুরুত্ব মাহাত্ম ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে এর প্রচার, প্রসার ও উপকারিতাকে বিশেষ করে বাঙালী হিসেবে বাঙালী ভাই—বোন সুধী পাঠক সমাজকে 'উপহার' দেয়ার মানসে আমার স্নেহাস্পদ ভাই মতীউর রহমান সালাফী সাহেব উক্ত বইটির আরবী হতে বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত। এ জন্য আমি তাঁকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

এর পূর্বে বাংলা ভাষায় ব্যাপকতার দিক দিয়ে এ ধরণের লিখিত বা অনুদিত বইয়ের একান্তই অভাব ছিল, তাই নিছক অলীক ও দ্রান্ত ধারণার অপপ্রভাবে দুই বাংলার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে বৃহত্তর মুসলিম সমাজ আজ বিদ্রান্তির শিকারে পর্যসিত। এই বইটি আদ্যপান্ত পাঠ করলে মুসলিম সমাজ ভ্রান্তির বিকারে পর্যসিত। এই বইটি আদ্যপান্ত পাঠ করলে মুসলিম সমাজ ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে ও অমুসলিমদের অনুকরণীয় ও প্রচলিত রীতিনীতি থেকে বিশেষ করে পাশ্চাত্য গোলক ধীধার কুসংক্ষার ও অন্ধ্রমোহে গভীর পঙ্কের দিকে ধাবমান হতে এবং ধ্বংসের গহবর হতে রক্ষা করতে এই বইটি খুবই সহায়ক হবে বলে আশা করছি। বইটি আমি আদ্যপান্ত গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করে বঙ্গানুবাদের কাজে আমার নবীন অনুবাদক ভাইকে সহযোগিতা করতে পেরে আমি ধন্য হলাম। (ইনশা আল্লাহ) এই বইটির দ্বারা সুধী পাঠকবৃন্দ উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্ধিক হবে বলে মনে করছি। আল্লাহ্ গো, তুমি আমাদেরকে ভোমার হেদায়াতের পথে কায়েম রাখ এবং ইহাকাল ও পরকাল সুখময় কর। আমীন। সুশা আমীন।।

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম

#### ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট সমূহ

১. ইসলাম তাওহীদের (একন্তবাদ) ধর্ম। তাই, সমস্ত সৃষ্টির চিন্তাশীল জ্ঞানসমূহ স্বতঃস্কুর্তভাবে পৃথিবীর এক স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনতে প্রস্তুত আরা সেই স্কন্তবাদ ইলাহ্ বা মা'বুদ, যিনি সমস্ত এবাদতের যোগ্য, যেমন যবেহ, নযর এবং বিশেষ করে দু'আ।

কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 8

#### الدعاء هو العبادة

" দু'আই হল এবাদত " (তিরমিঁয়, সহীহ হাদীস)।

অতঃপর কোন ধরনের এবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য বৈধ নয়।

২. ইসলাম একতা চায়, বিভেদ চায়না, তাই ইসলাম সমস্ত নবী ও রাসূলের প্রতি (ঈমান–বিশ্বাস) স্থাপন করতে বলে যাদেরকে আল্লাহ তা' আলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য। তাদের জীবন–ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেছেন। নবী মুহামদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন তাঁদের শেষ নবী এবং তাঁর বিধান অতীতের শরীয়ত সমূহকে আল্লাহর নির্দেশে রহিত করে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ করেছেন,যেন তাদেরকে বিকৃত জীবন–ব্যবস্থা ও নির্যাতন প্রেকে অব্যাহতি দিয়ে ইসলামের সুরক্ষিত ন্যায় বিচার ও নৈতিকতার দিকে নিয়ে আসেন।

- ৩. ইসলামী জ্ঞান সহজ, সরল ও পরিস্কার (বোধগম্য)। তাই, সে বিদ্রান্তিকর বস্তু, বাতিল আফিদা এবং দর্শন ( Philosophy ) শান্ত (জ্ঞাতীয়) বিশ্বাসকে সাব্যস্ত করে না। আর তা যে কোন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বাস্তবায়ন উপযোগী।
- ৪. ইসলাম বস্তু ও আধ্যাত্মিকতাকে মোটেই পৃথক মনে করে না। বরং মনে করে যে জীবন এমন এক বস্তু যা দুটোকেই শামিল করে তাই একটি গ্রহণীয় এবং অপরটি বর্জনীয় তা নয়।
- ৫. ইসলাম মুসলমানদেরকে সমভাবে ভাই ভাই হিসেবে বিবেচনা করে। আর, বংশগত ও দেশগত ভিন্নতাকে অধীকার করে।

তাই ইরশাদ হচ্ছে ৪

# إن أكرمكم عند اللَّه أتقاكم

অর্থাৎ ' নিশ্চয় ভোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সম্মানীয় সেই ব্যক্তি যে সব চাইতে অধিক খোদাভীরু।' (সুরা হজরাত–১৩)

৬. ইসলামে কোন রকম বাধ্যতামূলক প্রশাসন নেই, যা ধর্মের সুযোগ ঘহণ করে, আর না তাতে এমন কোন অবাস্তব মতবাদ আছে যা বিশ্বাস করা কঠিনতর হতে পারে।বরং প্রতিটি মানুষের জন্য সম্ভব যে আল্লাহর কিতার কুরআন ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস সেইরূপ উপলব্ধি করবে যেরূপ সাল্ফে সালেহীনগণ (সাহাবা, তারেয়ীন) উপলব্ধি করে ছিলেন, তদনুরূপ সেই অনুযায়ী শ্বীয় জীবনকে গড়ে তুলবে।



## ইসলাম হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

- ১. ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা অর্থনীতিই হোক, রাজনীতিই হোক, সভ্যতা সংস্কৃতিই হোক কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রেই হোক; ঠিক তেমনিভাবে এই সব ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানের সঠিক পথও প্রদর্শন করে।
- ইসলাম মানব জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে। তার মূল বস্তু হল সময়কে সুষ্ঠভাবে কাজে লাগানো এবং একমাত্র ইসলামই হচ্ছে মুসলমানদের ইহজগতের ও পরজগতের সাফল্যের মাপকাঠি।
- ৩, ইসলাম তার বিধানের পূর্বে (আকিদার) মৌলিক বিশ্বাসের নাম। তাই নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মঞ্জী জীবনে তাওহীদের উপর অত্যন্ত ওরুত্ব দেন। অতঃপর যখন মদীনায় প্রস্থান করেন তখন সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য (শরীয়ত) ইসলামী বিধানকে বান্তবায়িত করেন।
- ৪.ইসলাম শিক্ষার প্রতি আহবান জানায় এবং লাভদায়ক উন্নতমানের বিদ্যার জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই মুসলমানেরা মধ্যযুগে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে– য়েমন ইবনুল হায়সম ও আল–বিরন্দী প্রমুখ।
- ৫. ইসলাম হালাল পদ্ধতিতে উপার্জিত সম্পদকে বৈধ মনে করে, যাতে কোন রকম ভেজাল বা প্রতারণা না পাকে। এবং সৎ ব্যক্তিদের উৎসাহ দেয় যেন তারা হালাল মাল হতে গরীব–দুঃখীদের দান করে ও জিহাদের পথে ব্যয় করে অার এইভাবে মুসলিম উম্মাহর মাঝে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা হবে, যে উম্মাহ খীয় সুষ্ঠার বিধান ও জীবন–ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

হালিসে আছে ঃ উত্তম সম্পদ সেটা যা নেক ও সং ব্যক্তির জন্য ব্যয় করা হয়। --;সহীহ - মসনাদ আহমদ।

এবং লোকের। বলে থাকে বৈধভাবে ধন– মাল সঞ্চয় হয় না, এটা মিধ্যা কথা যার কোন ভিত্তি নেই।

৬, ইসলাম একটি জিহাদী জীবনের দ্বীন, তাই উহা ইসলামের সহযোগির জন্য নিজ সম্পদ ও জীবনকে বিলীন করে দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক মনে করে। ইসলাম চায় যে মুসলমানের। যেন তার ছত্রছায়ায় সৃখময় জীবন অতিবাহিত করে এবং পরকালকে ইহকালের উপর প্রাধান্য দেয়।

৭. ইসলামী বিধানাবলীর সীমারেখায় থেকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণাকে ইসলাম জীবিত করে এবং নিষ্ক্রিয় চিন্তা ও গবেষণা এবং বহিরাগত মতবাদকে দূরীভূত করে যা ইসলামের স্পষ্ট চিত্রের সৌন্দর্যকে বিকৃত করে ফেলে এবং মুসলমানেদের উন্নৃতিকে ব্যাহত করে। যেমন বিদআত, অবাস্তব বস্তু (খোরাফাত) জাল হাদীস প্রভৃতি।

(ডক্টর ইউসুফ কারযাভী প্রণীত, ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ঠাবলী দেখুন)



## ইসলামের ভিত্তি সমূহ

#### রাস্লুল্লাহ সাল্পল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর উপর

- ১. একার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহান্দন সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ( অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই এবং মুহান্দদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দ্বীনের প্রচারক )।
- ২, নামায কায়েম করা (অর্ধাৎ বিনয়ী, নমতা ও প্রশান্তির সাথে আরকান শর্তাবলী সহ আদায় করা )।
- ৩. যাকাত প্রদান করা (যখন কোন মুসলিম ৮৫ গ্রাম সোনা অথবা তার সমপরিমাণ মুদ্রার মালিক হবে তখন পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আড়াই শতাংশ যাকাত দিবে, আর মুদ্রা ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর যাকাতের নির্মারিত পরিমাণ রয়েছে।
- কাবাঘরের হচ্ছাব্রত পালন করা যার সামর্থ রয়েছে সেখানে পৌঁছার,
  অর্থাৎ আর্থিক স্বচ্ছলতা, সুস্থতা ও নিরাপত্তার সাথা।
- ৫. রমযানের রোযা রাখা ( অর্থাৎ ফজর থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌনাচরণ ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিয়াত সহ বিরত থাকা ।
   --- (বুখারী ও মুসলিম)



#### ঈমানের ভিত্তি সমূহ

- থুমি আল্লাহর উপর ঈমান আনবে ঃ অর্থাৎ তাঁকে তাঁর এবাদত, গুণাবলী ও বিধান রচনায় এক ও একক জানবে।
- ২. তাঁর ফেরেশতাগণের উপর ঈমান আনবে ঃ (তাঁরা নূরের সৃষ্টি, আল্লাহ্র আদেশ পালনের জন্য তারা সৃষ্টি )।
- ৩. তাঁর কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনবে ঃ (তাওরাত, যাবুর; ইঞ্জিল আর কুরআন হচ্ছে তাদের মধ্যে উত্তম।)
- তাঁর রাস্লগণের উপর ঈমান আনবে ঃ প্রথম রাস্ল হলেন নূহ আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ রাস্ল হলেন মুহামদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
- ৫. কেয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস রাখবে ঃ (পুনরস্থান দিবস, যেদিন মানুষের হিসাব–নিকাশের জন্য তাদের পুনরস্জীবিত করা হবে।)
- ৬, এবং ভাল মন্দ সহ তকদীরের উপর ঈমান আনবে ৪ (উপায়-উপকর-ণের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে)। ভাল–মন্দ যা ভাগ্যে আছে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, কারণ এসব আল্লাহর নির্ধারিত ও তাঁর হেকমত মাফিক।
  - -- (মুসলিম)



#### দু'আই হল এবাদত

এটা সহীহ হাদীস যা ইমাম তিরমিয়ী নিজ কিতাবে বর্ণনা করেন। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে যত রকমের ইবাদত রয়েছে তার মধ্যে দু'আ হল গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই নামায যেমন কোন রাণ্ল ও অপীর উদ্দেশ্যে জায়েয নয় ঠিক তেমনি আল্লাহ ব্যতীত কোন রাসূল বা অপীর নিকট দু'আ করাও বৈধ নয়।

- ১. বস্তুত ও যে মুসলমান বলে ও ইয়া রাস্লাল্লাহ! হে (গায়েব) অদৃশাঞ্জাত ব্যক্তিগণ! ফরিয়াদ করি, সাহায্য চাই! এসব হল গায়রস্থাহর ইবাদত ও দু'আ, যদিও তার নিয়তে একথা নিহিত থাকে যে আল্লাহর হচ্ছেন ফরিয়াদ কবুলকারী।তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির মত যে আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে ও বলে যে, আমার অন্তরে একথা নিহিত রয়েছে যে আল্লাহ এক, তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না; কারণ তার বচন তার নিয়াতের বিপরীত বুঝায়। কারণ কথা ও নিয়াত ও এতেকাদ (দৃঢ় প্রতায়) এক হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় শিরক ও কুফর বলে বিবেচিত হবে, যা বিনা তাওবা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।
- ২. যদি এই মুসলমান একথা বলে যে আমার নিয়াতে একথা ছিল যে আমি কেবল আল্লাহর নৈকটা লাভের জন্য রাস্ল বা অলীকে মাধ্যম বানিয়েছি, তবে এটা স্ক্রষ্টাকে সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হবে, যে সৃষ্টি যালেম, যার সমীপে মাধ্যম ছাড়া যাওয়া যায় না , এই সাদৃশ্যতা কৃষ্ণরের অন্তর্গত।

আল্লাহ তা' য়ালার স্বীয় সত্ত্ব গুণাবলী ও কার্যাবলীর পবিত্রতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ৪

ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير (الشورى - ١١)

অর্থ – তাঁর মত কোন কিছুই নেই, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।' (শ্রা – ১১ তবে যদি আল্লাহর সাথে কোন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিকে তুলনা করা কুফর ও শিরক হয়, তাহলে কোন যালেম (অত্যাচারী) ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা হলে কি হতে পারে ? যালেমরা যা কিছু বলে থাকে তা হতে আল্লাহ তায়ালা অনেক উর্ধে ও উচ্চতায়।

৩. রাসূল সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের য়ুগে মুশরিকরা (বহুত্বুবাদীরা) প্রতিমা বানিয়ে মাধ্যম রূপে আল্লাহর নৈকটালাভের জন্য তাদের নিকট দু'আ করতো, আল্লাহ তা'য়ালা তা পছন্দ করেন নি বরং তাদের কাক্ষের বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ এরশাদ করেন ৪

والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ، إن الله لايهدي من هو كاذب كفار – (الزمر - ٣)

অর্ধ ঃ আর যাহারা তাঁহাকে বাদ দিয়া অন্যদেরকে পৃষ্টপোষক বানাইয়া লইয়াছে, (আর নিজেদের এই কাজের ব্যাখ্যা দেয় এই বলিয়া য়ে ) আমরাতো উহাদের এবাদত করি কেবল এই জন্য যে, তাহারা আমাদিগকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাহাদের মাঝে সেইসব কথারই চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দিবেন যে সব বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিতেছে।

আল্লাহ মিধ্যাবাদী ও সত্য অমান্যকারী ব্যক্তিকে কথানো হেদায়াত দেন না। (যুমার–৩)

এবং আল্লাহ তা'য়ালা নিকটবতী ও সর্বশ্রোতা, যার কোন মাধ্যমের দরকার হয় না। এরশাদ হচ্ছে –

وإذا سألك عبادى عني فإني قريب .

অর্থ ঃ ' হে নবী আমার বান্দাহ যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তাহাদের বণিয়া দাও যে, আমি তাহাদের অতি নিকটে।'

– (সূরা বাকারা –১৮৬)

 থার মুশরিকরা বালা মুসিবত, বিপদাপদ ও দুরুধ কঠের সময় শুধুমাত্র আয়াহকে ভাকতো।
 তাই এরশাদ হচ্ছে র وجاء هم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه

لنكونن من الشاكرين - (يونس - ٢٢)

এর্ব 3 ' আর চারিদিকে হইতে তরঙ্গের আঘাত আসিয়া ধাকা দেয়, তাহারা মনে করিল যে তাহারা তরঙ্গমাশায় পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে, তথন তাহারা সকলেইনিজেনের দ্বীনকে আশ্বাহরই জন্য খালেস করিয়া তাহারই নিকট দু'আ করে যে, তুমি যদি আমাদের এই বিপদ হইতে রক্ষা কর, তাহা হইলে আমরা কতন্ত বালাহ হইয়া থাকিব।' (ইউনুস–২২)

আর সেই মুশরিকরা নিজ আওলিয়াদের পুতুল বানিয়ে সুথের সময় ডাকতো, তবুও আল কুরআন তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করল। তবে বলুন দেখি যে কতিপয় মুসলিম যারা আল্লাহকে ছেড়ে আপদ–বিপদ, দুগ্ল্থ–কষ্ট ও সুখে সব সময় রাসুলদের ও সৎ ব্যক্তিদের ডাকে, তাদের নিকট ফরিয়াদ করে এবং তাদের নিকট সাহায্য চায় ওদেরকে কি বলা যেতে পারে ? তারা কি আল্লাহ তা' য়ালার এরশাদ পড়ে নি ?

ومن أضل ممن يدعون من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. (الأحقاف-٥-٣)

অর্প্তর সেই লোকের তুলনায় অধিক বিদ্রান্ত আর কে হইবে যে আল্লাহকে বাদ দিয়া এমন সব সন্তাকে ডাকে যাহারা কেয়ামত পর্যন্ত ও তাহাকে জওয়াব দিতে পারে না ? তাহারা বরং এই লোকদের ডাকাড়াকি সম্পর্কে অনবহিত

আর যখন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হইবে তখন তাহারা যাহাদিগকে ডাকিয়াছিল তাহাদের শত্রু হইবে এবং তাহাদের ইবাদতের দাযিত্ব গ্রহণ করিতে তাহারা অধীকার করিবে। (ইবাদতের অর্থ দু'আ)

–(সূরা আহক্বাফ–৫,৬)

৫. অনেক মানুষের ধারণা যে যেসব মুশরেকদের ব্যাপারে কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে, তারা তো পাঞ্বরের নির্মিত পুতুলের পূজা করত ও তাদের ডাকত, এটা তাদের বিজ্ঞান্তি, কারণ যে মুর্তিসমূহের আলোচনা কুরআনে হয়েছে তারা নেক ও সং ব্যক্তি ছিলেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ইবনে আব্বাস হতে সূরা নূহের এই আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করেন ঃ

অর্থ ৪ 'আর তাহারা বলিল ৪ তোমরা কিছুতেই নিজেদের উপাস্যদের ত্যাগ করিবে না , ছাড়িবেনা অন্দ এবং সূয়াকে, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে ও নয়।' –(নৃহ–২৩)

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহ আনহ বলেন ঃ

এগুলো নূহ আলাইহিস সাল্লামের কাওমের সৎ ব্যক্তিদের নাম ছিল, যখন তারা মারা গেল, তখন শয়তান তাদের মনে এ কথা জাগালো যে তাদের মন্ধলিস গুলোতে তাদের মুর্ত্তি তৈরী করে দাঁড় করে দাও এবং তাদের সেই নামেই ভাকবে, তারা যখন মারা গেল এবং সেই মূর্ত্তিসমূহের আসল তথ্য ভূলে যেতে লাগল, তখন পরবর্তী লোকেরা তাদের পূজা–পাঠ আরম্ভ করে দিল।

৬. যারা নবী ও অলীদেরকে ডাকে তাদের তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرر عنكم ولا تحرولاً - أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا - ١٩سراء - ٥-٧٠)

অর্ধ ঃ ' তাহাদেরকে বল , সেই মা' বুদদেরকে ডাকিয়া দেখ যাহাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া (নিজেদের কর্মকর্তা) মনে কর। উহারা তোমাদের কোন কষ্ট লাঘব করিতে পারে না, পারে না তাহা বদলাইতে। ইহারা যাহাদেরকে ডাকে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের রবের নিকট পৌছিবার অসীলা তালাশ করিতেছে যে, কে তাঁহার অধিক নিকটবর্তী হইয়া যাইবে এবং তাহারা তাহার রহমত পাইবার প্রত্যাশী এবং তাঁহার আযাবকে ভয় করে। আসল কথা এই যে, তোমার প্রভুর আযাব বাস্তবিকই ভয় করার মতো।'

– (সূরা বনী ইসরাইল ৫৬,৫৭) ইমাম ইবনে কাসির (রহঃ) এই আয়াতের ভাফসীরে যা বলেন তার সার টেই যে, এই আয়াত সেই লোকদের সমুক্ত অনুমীর্থ হয় যায় জিলের এসাক্ত

এই যে, এই আয়াত সেই লোকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় যারা জিনের এবাদত করত ও আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ডাকত। অতঃপর সেই জিনেরা ইসলাম গ্রহণ করে। আবার কেউ বলে থাকেন যে এই আয়াত একদল লোক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় যারা 'ঈসা মসীহ ও ফেরেশতাদেরকে ডাকত।

এই আয়াত তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে যারা গায়রুল্মাহকে ভাকে। যদিও সে নবী বা অলী হোক না কেন।

৭. কতক লোকের ধারণা যে গায়কল্পাহর নিকট ফরিয়াদ বৈধ এবং তারা বলে যে বাস্তবে সাহায্যকারী আল্লাহ তা'য়ালা, আর রাসূল ও আওলিয়াদের নিকট ফরিয়াদ করা যেমন বলে থাকি যে আমাকে এই ডাক্তারে আরোগ্য করল, এটা তাদের অগ্রহণযোগ্য কথা। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বলেনঃ

অর্থ ঃ 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন, আর যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান, আর যখন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ি তখন আমাকে আরোগ্য দান করেন।'

সূরা ত' আরা ,৭৯.৮০)

চিন্তা করুন যে প্রত্যেকটি আয়াতে এক যমীর (সর্বনাম) দিয়ে তাগীদ করা হয়েছে, যা বুঝায় পথ প্রদর্শক (হিদায়াৎদাতা), রুখীদাতা ও আরোগ্যদাতা । ঔষধ হচ্ছে ওধু আরোগ্যের উপায় উপকরণ মাত্র ,আরোগ্যদাতা মোটেই নয়।

৮. বহু লোক এমন আছে যারা জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ফরিয়াদের মাঝে পার্থক্য করে না, অথচ আল্লাহ তা' য়ালা এরশাদ করেন ঃ

وما يستوى الأحياء ولا الأموات – (فاطر ٢٢٠) অর্থ ও ' আর জীবিত ও মৃত সমান হইতে পারে না।' –(সূরা ফাতের–২২) আরো এরশাদ হচ্ছে ও

فاستغاثه الذي من شبيعته على الذي من عدوه -(القصص-١٥)

অর্থ ৪ ' অতঃপর তাঁহার জাতির লোকটি শত্রুপক্ষের লোকটির বিরুদ্ধে সাহয্যের জন্য তাহাকে ডাকিল।' – (সূরা কাসাস–১৫)

আসল ঘটনা এই যে একজন লোক যখন মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট তার শক্রর হাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে সাহায্য চাইল তখন তিনি সেই শক্রকে এক ঘাঁসি মারলেন তাতে তার মৃত্যু হল।

কিন্তু মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা মোটেই জায়েয় নয়, কারণ সে কোন রকম ডাক শুনতে পায়না, আর যদিও সে শুনে তবে তার জবাব দিতে পারে না, কারণ এটা তার শক্তির বাইরে।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون - (النحل - ۲۱،۲۰)

অর্ধ ঃ ' আর সেই অন্যান্য সপ্তাগুলি, মানুষ আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া যাহাদের ডাকে, তাহারা কোন কিছুরই সৃষ্টিকর্তা নয়, বরং নিজেরাই সৃষ্ট।উহারা সব মৃত, জীবিত নয়। আর তাহাদের কিছুই জানা নাই, তাহাদেরকে করে (পুনরক্জীবিত করিয়া) উঠানো হইবে।'

– (সূরা নাহল –২০,২১)

১. সহীহ্ হাদীসে আছে যে কেয়ামতের দিন লোকেরা নবীদের নিকট আসবে এবং তাদের কাছে সুপারিশ করার জন্য দরখান্ত করবে, শেষ পর্যন্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসবে এবং তাঁর নিকট বিপদ—আপদ ও দুঃখ কট্ট দূর করার জন্য শাফা' আতের আবেদন করবে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন ঃ আমি এই কাজ করব, অতঃপর তিনি আরশের নীচে সিজ্ঞদায় পড়বেন এবং আল্লাহর নিকট কট্ট দূরীভূত ও শীঘ্র হিসেব নেয়ার আবেদন করবেন। এই শাফা' আত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এমন অবস্থায় চাওয়া হবে যখন তিনি জীবিত থাকবেন, মানুষ তাঁর সাথে কথা বলবে এবং তিনি তাদের সাথে কথা বলবেন যেন তাদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফা' আত করেন ও তাদের মসীবত দূর করার জন্য দু' আ করেন, এই সুপারিশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করবেন। (তাঁর প্রতি আমার আব্দা ও আমা কুরবান হোক।)

১০. জীবিত ও মৃতের নিকট দরখান্ত করার মাঝে পার্থক্যের সব চাইতে বড় প্রমাণ হল এই যে, যখন উমর ফারুক রাযীয়াল্লাহ আনহর যুগে দুর্ভিক্ষ হয় তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্দাসের (রাঃ) কাছে তাঁদের জন্য দু'আ করার দরখান্ত করেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহলীলা সম্বরণের পর তাঁর নিকট দরখান্ত করেন নি।

১১. কতক আলেমের ধারণা যে অসীলা (মাধ্যম) ধরা সাহযা চাওয়ার মতই, অপচ দু'টোর মধ্যে বিরাট তফাত রয়েছে, অসীলা ধরার অর্থ হল আল্লাহর নিকট কোন কিছুর মাধ্যম চাওয়া যেমন,(এটা) বলা যেতে পারে যে, হে আল্লাহ তোমার ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ভালবাসার বদৌলতে আমাদের বিপদাপদ দূর করো এটা জায়েয।

কিন্তু "ইস্তেগাসা" (ফরিয়াদ করা) হল গায়রুল্পাহর নিকট চাওয়া যেমন,

বলা যে, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদেরকে বিপদাপদ থেকে মুক্ত কর, এটা অবৈধ তো বটে, বরং এটা হল (শিরক আকবর) বড় শিরক।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ৪

ولا تدع من دون الله مالاينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين . (يونس - ١٠٦)

অর্থ ঃ ' আরাহকে ছাড়িয়া এমন কোন সত্বাকেই ডাকিও না যা না তোমাকে কোন ফায়দা (উপকার) পৌছাইতে পারে, না কোন ক্ষতি, তুমি যদি এইরপ কর, তাহা হইলে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইবে।'

— (সরা ইউন্স—১০৬)

আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

قل إنى لاأملك لكم ضراً ولا رشدا (الجن -١٢) قل إنما أدعو ربى ولا أشرك به أحدا . (الجن - ٢٠) অৰ্থ ঃ 'বল, আমি তোমাদের জন্য না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি, না

কোন কল্যাণ করার।' –(জ্বিল–২১)

'হে নবী, বল, আমিতো আমার প্রভুকে ডাকি এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না।' -(জ্বিন-২০)

আর নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ৪

إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله

'যখন তুমি কিছু চাইবে তখন আল্লাহর নিকটই চাইবে, এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর নিকটই সাহায্য কামনা করবে।'

-- (ভিরমিযী- হাসান, সহীহ্)

কবি বলেন ৪

. الله أسال أن يفرج كربنا + فالكرب لايمحوه إلا الله অর্থাৎ ঃ ' আল্লাহর নিকট চাই যে আমাদের দুঃঅ কষ্ট দ্রীভূত করে দেন, কারণ আল্লাহ ব্যতীত কেউ বিপদাপদ দূর করতে পারে না।

## মহান আল্লাহ কোথায় আছেন ?

আল্লাহ তা' আলা যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের উপর এটা জানা অপরিহার্য করেছেন যে তিনি কোধায় আছেন ? যেন আমরা আমাদের দিল, দু' আ ও নামাযের মাধ্যমে তাঁর দিকে ধাবিত হই।

আর যে ব্যক্তি একথা না জানল যে তার প্রভু কোধায় ? সে ব্যক্তি বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্তিতে (তিমিরে) থাকল, না তার মা'বুদের দিকে ধাবিত হতে পারল, আর না তার যথারীতি এবাদত করতে সক্ষম হল।

আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের উপর সমুন্নত (মহান) হওয়া তাঁর সেই সব গুণ সমূহের একটি যার আলোচনা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাসীসে হয়েছে, যেমন তাঁর শোনা, দেখা. কথা বলা,অবতরণ করাসহ অন্যান্য গুণাবলী।

তাই সাল্ফে সা-লেহীনদের মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা' আতের আকিদা (মৌলিক বিশ্বাস যে আল্লাহ তা' আলা তাঁর কিতাবে তথা তাঁর রাসূল স্বীয় হাদীসে যেসব সেফাত (গুণাবদী) বর্ণনা করেছেন তার প্রতি বিনা তাবীল, (বিকৃতি ঘটিয়ে) বিনা তাতিল (অস্বীকৃতি) এবং বিনা তাশবিহ্ (সাদৃশ্য) করতঃ ঈমান আনা আবশ্যক।

মহান আল্লাহ বলেন ৪

ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير.(الشورى ١١)

অর্থ ও 'তাঁর মত কোন জিনিষই নেই এবং তিনি অতি শ্রবণকারী, দর্শনকারী।' – (শ্ররা–১১)

আর যখন এইসব গুণাবলী আল্লাহরই, তার মধ্যে তাঁর সর্বোচ্চ হওয়াও শামিল, তখন এসব গুণাবলীর প্রতি (ঈমান) বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য, ঠিক তেমনিই যেমনি তাঁর মহান সন্তার উপর ঈমান আনা ফর্য।

তাই ইমাম মালেক (রহঃ) কে যখন এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয়–

" الرحمان على العرش استوى . " (طه-٥)

অর্থ ও 'দ্যাম্য আল্লাহ তা' আলা আরশের উপর সমাসীন।' (তাহা-৫)

তখন তিনি বলেন ৪ ইসতেওয়া (সমসীন হওয়া) পরিচিত ও জ্ঞাত, তবে এর কৈফিযত (ধরন নির্ণয়) জানা নেই এবং এটা বিশ্বাস করা অপরিহার্য। অতএব আমার মুসলিম ভাই সকল ! ইমাম মালেক (রহঃ) এর উক্তিটি চিন্তা করে দেখুন, তিনি আল্লাহর ইসতেওয়া অর্থাৎ আরশে সমাসীন হওয়ার প্রতি ঈমান নিয়ে আসাকে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক বললেন, এটাই হচেছ তাঁর সর্বোচ্চ হওয়া, কিল্পু তাঁর ধারণ অনবহিত যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

আল্লাহর যেসব গুণাবলী কুরআন ও হাদীসে প্রমাণিত, তার মধ্যে একটি গুণ হল উপু (সমুনুত), আর তিনি আকাশের উপরে সমসীন। অতএব যে ব্যক্তি তাঁর সিফাত (গুণ) অধাহ্য করবে, সে ঐ সমস্ত আয়াত ও হাদীস সমূহকে অস্বীকার করল, যা থেকে এই সব গুণাবলী প্রমাণিত হয়েছে, সমুনুত ও মহান হওয়ার এই সব গুণাবলি তাই এসবকে আল্লাহর সন্তা হতে অমান্য করা জায়েয নয়।

কিন্তু কতিপম পরবর্তী লোকেরা দর্শনশান্ত্রে প্রভাবিত হয়ে এই সমস্ত গুলাবলীর বিকৃতি ঘটাম, কুরআনের বিভিন্ন আমাতে স্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে, যার ফলে বিপুল সংখ্যক মুসলিমদের আকীদা (ধমীম বিশ্বাস) বিগড়ে যাচ্ছে। এই সব লোকেরা আল্লাহর সিফাতে—কামেলার (মহান গূণাবলীর) অধীকৃতি জানায় এবং সালফে—সালেহীনদের বিপরীত পথ অবলম্বন করে থাকে। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ব্যাপারে সালফে—সালেহীনদের পদ্ধতিই হচ্ছে সব চাইতে সঠিক, সষ্ঠ ও যক্তিযুক্ত।

জনৈক পণ্ডিত কবি চমৎকার বলেনঃ

" كل خيير في اتباع من سلف + وكل شير في ابتداع من خلف "

অর্থ ঃ সালফে-সালেহীনদের অনুকরণে সর্ব প্রকার কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর পরবর্তীদের ধর্মীয় ব্যাপারে নতুন আবিস্কারে সর্বপ্রকার অমঙ্গল রয়েছে।

## সার কথা

মোদ্দা কথা এই যে, যে সকল গুণাবলী কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে পাওয়া যায় তার উপর ঈমান রাখা ফরয়, আমাদের জন্য তাঁর গুণাবলীতে পার্থক্য করা বৈধ নয়, যা আমাদের সুবিধামত কতকগুলোকে মানব আর কতকগুলোকে নিজেদের সার্থের অনুকুলে বিকৃতি ঘটারো।

তাই, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রম্ভা বলে মানে, তাঁর শোনা ও দেখাতে কারও তুলননা করা চলে না। ঠিক তেমনি ভাবে একধার উপর ঈমান রাখা ফরয যে তিনি আকাশের উপরে সমাসীন রয়েছেন, তা এমনভাবে যা তাঁর মর্যাদার উপযোগী, তাঁর কোন উদাহরণ নেই। এই সব তাঁর মহান গুণাবলী যা আল্লাহর কিতাব ও নবী সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের ফরমান দ্বারা প্রকট হমেছে এবং সুষ্ঠ প্রকৃতি ও সঠিক বিবেক ও জ্ঞান এর সমর্থন যোগায় ও তার সত্যতা প্রমাণ করে। ইমাম বুখারীর (রহঃ) উস্তাদ নোআইম বিন হাম্মাদ (রহঃ) বলেন ঃ

" যে ব্যক্তি আল্লাহ তা' আলাকে তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করল সে কাফের হমে গেল, আর যে ব্যক্তি সেই সব গুণাবলী অস্বীকার করবে যা আল্লাহ তা' আলা স্বীয় সত্বার জন্য বর্ণনা করেছেন সেও কুফুরী করল, আর আল্লাহ তা' আলা যে সমস্ত গুণাবলীতে গুণান্থিত এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য যে সব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন তাতে কোন সাদৃশ্য নেই।"

(শারহ আকীদা তাহবীয়া)











## আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন

কুরআন, সহীহ হাদীস, সুষ্টজ্ঞান ও সঠিক প্রকৃতি একথার সমর্থন করে। ১. তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

الرحمين على العرش استوى (طه-٥)

অর্থ ঃ ' রহমান সিংহাসনে সমাসীন , অর্থাৎ (সমুনুত ও সুউচ্চ) এই তাফসীর সহীহ্ বুখারীতে তাবেয়ীন হতে বর্ণিত হয়েছে। (তাহা-৫)

২. আরো এরশাদ হচ্ছে ৪

أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض (ملك-١٦)

অর্ধ ঃ তোমরা কি সেই সন্তা হইতে নিরাপদ যিনি আকাশে রহিয়াছেন, যে তিনি তোমাদেরকে মাটিতে ধসাইয়া দিবেন।' – (মুলক–১৬) ইবনে অন্বাস রায়ীয়াল্লাহ আনহ বলেন ঃ

৩. তিনি হলেন আল্লাহ, (তাফসীর ইবনে জাওযী)

আরো এরশাদ হচ্ছে ৪

(٥٠ – يخافون ربهم من فوقهم – (النحل অর্ধ ঃ ' তাহারা তাহাদের রবের প্রতি ভয় পোষণ করে, যিনি তাহাদের উপর অবস্থান করছেন।' – (নহল–৫০)

অর্থ ঃ আল্লাহ তা' আলা ঈসা আলায়হিস সালাম সম্বন্ধে বলেন ঃ

بل رفعه الله اليه - (النساء-.٥)

অর্থ ঃ ' বরং আল্লাহ তা' আলা তাঁহাকে (ঈসা আলাইহিস সালাম) নিজের দিকে উঠাইয়া লন। অর্থাৎ আকাশে উঠাইয়া লইয়াছেন।- (আননিসা–৫০)

৫. আরো এরশাদ ২চেই ৪

وهو اللُّه في السموت - (الأنعام - ٣)

অর্থ ও ' সেই এক আল্লাহ যিনি আকাশ রাজ্যে রহিয়াছেন। – (আনআম–৩) ইমাম ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন ৪

তাফসীর কারকেরা এ ব্যাপারে একমত যে আমরা সে কথা বলবনা যা

(পথক্রম্ট দল) জাহ্মিয়া বলে থাকে যে আল্লাহ তা"আলা প্রতিটি জায়গায়
বিদ্যোন।

যালেমদের এ ধরনের কথা হতে আল্লাহ অতি মহান ! (আর, আকাশে ধাকার অর্থ হল আকাশের উপর হওয়া) আর আ্লাহর এই আয়াতের অর্থ ঃ

" وهو معكم أينما كنتم " (الحديد-٤) 'ভোমরা যেখানেই থাক ভিনি (আল্লাহ) ভোমাদের সাথে রয়েছেন।' আল–হানীদ–৪)

অর্থাৎ তিনি তোমাদের সুরক্ষক ও তোমাদের আমলসমূহ প্রত্যক্ষকারী যেখানেই তোমরা থাক না কেন সর্ব বিষয়ে তিনি ভালভাবে অবহিত এবং সবকিছু তীর দৃষ্টিশক্তিও শ্রবণশক্তির আয়তে।

- ৬. মে'রাজে রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, এমনকি তিনি তাঁর রবের সাথে কথা ও বলেন এবং পাঁচ ওয়ান্ডের নামায়ও ফর্য করা হয়। –(বখারী ও মুসলিম)
  - ৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪

তোমরা কি আমানতদার মনে করো না ? অথচ আমি সেই সন্তার আমানত রক্ষক যিনি আকাশে রয়েছেন।

(তিনি হলেন আল্লাহ), (আর আকাশে থাকার অর্থ হল আকাশের উপরে থাকা) – (বুখারী ও মুসলিম)

নবী (সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো এরশাদ করেন ৪ 'ভূমন্ডলের উপর যা কিছু রয়েছে তার উপর দয়া কর, তোমাদের উপর সেই সত্তা কৃপা করবেন যিনি আকাশে রয়েছেন।' (অর্থাৎ আল্লাহ কপা করবেন।)

ইমাম তিরমিয়ী এই হাদিসটি বর্ণনা করার পর, হাসান-সহীহ্ বলেছেন।)

৯. একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আগাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ক্রীতদাসীকে জিজ্ঞেস করেন যে, আল্লাহ কোধায় রয়েছেন ? সে বগল, আকাশে রয়েছেন। অতঃপর প্রশ্ন করলেন যে আামি কে ? উত্তরে (মেয়েটি) বলল, আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী সাল্লাল্লাহু সাবাহ।ই ওয়াসাল্লাম তার মালিককে বললেন ঃ তাকে স্বাধীন করে দাও কারণ সে একজন ঈমানদার বাঁদী। — (মসলিম)

১০. রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আরশ পানির উপরে রয়েছে এবং আল্লাহ্ আরশের উপর রয়েছেন, আর তোমরা (পৃথিবীতে) যা কিছু করছ সবই তাঁ অবগত। – (হাসান–আবু দাউদ)

১১. খলীফা আবু বকর রাযীয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদত করে সে জেনে রাখুক যে আল্লাহ আকাশে চিরঞ্জীব এবং তিনি কখনো মরবেন না।

ইমাম দারেমী স্বীয় কিতাব 'আর রদ আলাল জাহ্মিয়া–এ বিশ্বদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন।

১২. ইমাম আব্দুল্লাত্থ বিন মুবারক (রহঃ)কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, কিভাবে আমরা আমাদের প্রভূকে চিনবো ? তিনি বলেন, আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টি হতে আলাদা ভাবে আকাশের উপর নিজ সন্তাসহ রয়েছেন, তাঁর সৃষ্টি হতে এমনভাবে তিনি পৃথক যে তাঁর সৃষ্টির কেউ সমুন্নতায় তাঁর সমন্তল্য নেই।

১৩. এবং চার ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে আল্লাহ নিজ আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন, তবে তিনি তাঁর কোন সৃষ্টির সাদৃশ্য রাখেন না।

১৪. নামাথী ব্যক্তি সিজদার অবস্থায় বলৈ-

(উक्तात१८ - पूर्शना तान्वियान वा' ना) سبحان ربى الأعلى

অর্থ ঃ " আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি " এবং দু' জার সময় সে দু' হাত আকাশের দিকে উঠায়।

১৫. শিশুদের যদি জিজ্ঞেন করা হয় যে আল্লাহ কোধায় ? তবে তাদের সূষ্ঠ প্রকৃতির ভিত্তিতে তারা উত্তর দেবে যে, আল্লাহ আকাশে রয়েছেন।

১৬. সঠিক জ্ঞান ও সুষ্ঠ বিবেক একথার সমর্থন করে যে, আল্লাহ আকশে রয়েছেন। যদি সব জায়গায় হতেন তবে নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অবহিত করাতেন এবং তাঁর সহচরবর্গকে ও শিখিয়ে দিতেন। আর এটাও মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সব জারগায় হতেন তবে বহু অপবিত্র ও আবর্জনাপূর্ণ জারগা রয়েছে সে ক্ষেত্রে কি বলা যাবে ? তিনি কি সেখানেও রয়েছেন ? তারা যা বলে ধাকে তা থেকে আল্লাহ সর্বোচ্চ ও মহান।

১৭.একথা বলা যে আল্লাহ সর্ব স্থানে আমাদের সাথে স্বসন্তায় রয়েছেন, এটাই বুঝায় যে, আল্লার অনেক সত্ত্বা রয়েছে, কারণ জ্ঞায়ণা একটি নয় বরং অনেক রয়েছে। তাহলে যখন আল্লাহর সন্তা এক, একাধিক হওয়া অসম্ভব, তখন তাদের একথা যে সর্বস্থানে বিদ্যমান, এটা বাতিল ও অসম্ভ। আর ইহা প্রমাণিত হয়ে গেল যে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমসীন রয়েছেন, আর তিনি জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রত্যেক জ্ঞায়ণায় আমাদের সাথে রয়েছেন এইভাবে যে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাদের কথাবার্তা স্থানেন ও আমাদের প্রত্যক্ষ করে থাকেন।



## ইসলাম বিন্টকারী বস্তুসমূহ

বস্তুত কতকগুলো কার্য এমন রয়েছে যা মুসলমানরা করলে তার ইসলাম ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়ে যায়, যেমন কোন ব্যক্তি শির্ক করলে (যা) তার সমস্ত নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়, ফলে তাকে চিরস্থায়ী স্বাহানুমী হতে হবে এবং আল্লাহ ত'আলা তাকে বনা তাওবায় ক্ষমা করবেন না।

বেমন ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে দু'আ করা বা ডাকা বেমন মৃত
নবীগণ, অলীগণ এবং সেই জীবিত ব্যক্তিগণ যারা অনুপস্থিত তাঁদের ডাকা।
তাই এবশাদ হচ্ছে ও

" ولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمن " - (بونس-١٦)

অর্ধ 3 ' আল্লাহ্কে ছাড়িয়া এমন কোন সন্তাকেই ডাকিওনা যা না তোমাকে কোন ফামদা পৌঁছাইতে পারে আর না কোন ক্ষতি, যদি তুমি এরূপ কর তাহা হুইলে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হুইয়া যাইবে।' – (ইউনুস–১০৬)

(যালেম হওয়ার অর্থ মুশরিক হয়ে যাওয়া)

এবং নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

— من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরীক করা অবস্থায় মারা গেল সে নরকে প্রবেশ করবে। – (বুখারী)

২, আল্লাহর তাওহীদকে (একন্তবাদ) অন্তর থেকে ঘৃণা করা এবং তাঁকে ভাকা হতে ও তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা হতে বিত্ঞা প্রকাশ করে এবং রাসুলগণ, মৃত আউলিয়াগণ এবং জীবিত অনুপস্থিত ব্যক্তিদের যথন ডাকা হয় ও তাদের নিকট প্রার্থনা করা হয় তখন অন্তর উন্যক্ত হওয়া।

তাই মূশরিকদের সম্বন্ধে এরশাদ হচ্ছে ঃ

وإذا ذكر الله وحده اشمارت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون - (الزمر-٤٥)

অর্থ ঃ ' যখন একাকী আল্লাহর কথা বলা হয়, তখন পরকালের প্রতি বেঈমান লোকদের অন্তর ছটপট করিতে থাকে। আর যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যদের উল্লেখ করা হয়, তখন সহসা তাহারা আনন্দে হাসিয়া উঠে। -(যুমার-৪৫)

এই আয়াত সেই সব লোকের উপর প্রয়োজ্য. যারা ঐসব লোকের বিরুদ্ধে লড়াই ও বিদ্রোহ করে যারা ওধু আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাদেরকে তারা ওহাবী বলে আখ্যায়িত করে, কারণ তারা জনে না যে ওহাবীরা (তাওহীদের) একন্তবাদের দিকে আহবান করে।

কোন রাসূল বা অলীর নামে যবহ করাঃ

এরশাদ হচ্ছেঃ

" فصل لربك وانحر " (الكوثر-٢)

অর্থ ৪' তোমার প্রভুর জন্য নামায পড় ও কুরবানী কর।" – (কাওসার–২) আর নবী সাল্লাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ৪

لعن الله من ذبح لغير الله - (مسلم)

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য যবেহ করে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত( অভিশাপ) হয়। -(মুসলিম)

 কোন মাখলুকের (সৃষ্টির) জন্য নৈকটা ও তার এবাদতের উদ্দশ্যে নয়র (মানুত) করা, অর্থচ তা ওয় এক আল্লাহর জন্য।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

**অর্থ ঃ ' হে** প্রভূ! আমার এই সন্তান যে এখন গর্ভে আছি আমি তাহাকে তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছি, সে তোমার কাঙ্কে সম্পূর্ণ নিয়োজিত থাকিবে।' – (আল–এমরান–৩৫)

৫. কবরের আসে–পাশে নেকীর ও তার এবাদতের উদ্দেশ্যে তাওয়াফ করা, অথচ সেই তাওয়াফ কাবা ঘরের জন্যেই তথু হতে পারে।

তাই এরশাদ হেচ্ছ ৪

তাই এরশাদ হচ্ছে ৪

(۸٤ – يونس – ۸٤) عليه توكلوا إن كنتم مسلمين – (يونس – ۸۵) অর্থ ঃ 'সুতরাং তাঁহারই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হইয়া থাক।' –(ইউনুস–৮৪)

- এবাদতের নিয়তে কোন বাদশাহ জীবিত বা মৃত ব্য়রুপের সামনে
  রুকু বা সিজদা করা। হাা তবে ঐ ব্যক্তি যে এই সম্পর্কে অনবহিত যে রুকু ও
  সিজদা ওরু আল্লাহর জন্য এবাদত স্বরূপ করা যায় সে এই দলের অন্তর্ভৃত হবে
  না।
- ৮. ইসলামের আরকান সমূহের কোন এক রুকন বা ঈমানের আরকান সমূহের কোন এক রুকুনকে অস্বীকার করা।

ইসলামের আরকান ৪ যেমন – কালেমা, নামায, যাকাত, রমাযান মাসের রোযা এবং আল্লাহর ঘরের হজ্জব্রত পালন করা।

ঈমানের আরকান 3 যেমন— আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাব সমূহ, তাঁর রাসূলবর্গ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভাল—মন্দের উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখা। আর এ ছাড়া ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর ও বিশ্বাস রাখা যা ইসলাম ধর্মের জন্য অবশ্য করণীয়।

৯. পূর্ণরূপে ইসলামকে ঘৃণা করা অথবা এবাদত, কারবার, অর্থনীতি এবং চারিত্রিক কোন একটি এমন বস্তু যাতে কোন দ্বিমত নেই তাকে ঘৃণা করা। তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

অর্থ ঃ ' কারণ তারা সেই ন্ধিনিষ অপছন্দ করেছে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, এই কারণে আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিক্ষল ও ব্যর্থ করে দিয়েছেন। – (মহামদ –৯)

 কুরআন পাকের কোন আয়াত, সহীহ্ হাদীস অথবা ইসলামের কোন বিধানের সাথে বিদূপ ও ঠাট্টা করা।

তাই এরশাদ হচ্ছে ৪

# قل أبالله وأياته ورسوله كنتم تستهزؤن،

(খনত- التوبة । (التوبة অর্থ ঃ ' তাহাদেরকে বল ঃ তোমাদের হাসি-তামাসা ও মন মাতানো কথাবার্তা কি আল্লাহ তাঁহার আয়াত এবং তাঁহার রাস্লের ব্যাপারেই ছিল । এখন টাল-বাহানা করিও না, তোমরা ঈমান গ্রহণের পর কুফুরী করিয়াছ।' -(তাওবা- ৬৫,৬৬)

- ১১. পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত অথবা সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীস জেনে বুঝে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করা যাতে মানুষ দ্বীন ইসলাম হতে মুরতাদ (বহিস্কার) হয়ে যায়।
- ১২. প্রতিপালক আল্লাহকে গালাগালি করা, দ্বীন ইসলামকে অভিশাপ করা, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমাননা করা, তাঁর জীবন পদ্ধতিকে বিদ্পু করা এবং তিনি যে সব বিধান ও শিক্ষা নিয়ে এসছেন তার সমালোচনা করা। এসকল বিষয় নিছক কুফুরী।
- ১৩. জেনে শুনে এবং তাবীল (বিকৃত অর্থ) ব্যতীত আল্লাহর নাম সমূহের কোন একটি নাম, তাঁর গুণাবলীর কোন একটি গুণ এবং তাঁর কর্মসমূহের কোন একটি কাজকে অবজ্ঞা ও অশ্বীকার করা যা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।
- ১৪. যে সমস্ত রাসূলগণকে আল্লাহ তা' রালা মানব জাতির জন্য সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন তাঁদের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) না আনা, অথবা (তাঁদের কোন একজনের অবমাননা করা)

এরশাদ হচ্ছেঃ

" لانفرق بين أحد من رسله " - (البقرة - ٢٨٥) অর্থ ঃ' আমরা আল্লাহর রাস্লদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।' -(বাকারা- ২৮৫)

১৫. আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করা। যখন তার এ ধারণা ও বিশ্বাস হবে যে ইসলামের ফয়সালা অনুপযোগী অথবা আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যের বিধান ও মতবাদ দ্বারা ফয়সালা করাকে বৈধ মনে করে। তাই এরশাদ হচ্ছে ৪

# " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

- (المائدة - ٤٤)

অর্থ ঃ ' যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ও ফয়সার্লা করে না, তারাই কাফের।' – (মায়েদা – ৪৪)

১৬. ইসলাম ছাড়া অন্যের নিকট ফয়সালা নেয়া, অথবা ইসলামের বিচার ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা বা ইসলামের ফয়সালা মানতে অন্তরে কোন রকম সংকীর্ণতা বোধ করা।

তাই এরশাদ হচ্ছে ৪

فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت وبسلموا تسلماً – (النساء - ٦٥)

অর্থ ৪ ' না, হে মুহাম্মদ তোমার রবের নামের শঁপথ, এরা কিছুতেই ইমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপার সমূহে তোমাকে বিচারপতি রূপে মেনে নিবে। অতপ্রর তুমি যা ক্যুসালা করবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুষ্ঠাবোধ করবে না বরং তার সম্পর্কে নিজ্ঞদিগকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে।

-(নিসা-৬৫)

১৭. আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আইন রচনার অধিকার প্রদান করা। যেমন (DICTATORSHIP) একনায়কতন্ত্র অথবা গণতান্ত্রিক নীতিকে মেনে নেয়া, যারা ইসলাম বিরোধী আইন রচনা করা বৈধ মনে করে।

তাই এরশাদ হচ্ছে ৪

ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله . (الشورى - ٢١)

অর্থ ৪ ' এরা কি আল্লাহর এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে যারা এদের জন্য 'দ্বীনের কোন নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যার কোন অনুমতি আল্লাহ দেন নি।' - (গুরা-২১)

১৮. আল্লাহর হালালকৃত জিনিসকে হারাম ও হারামকৃত জিনিসকে হালাল বলে মনে করা। যেমন- ব্যভিচার, মদ্যপান অথবা সুদকে বিনা দলীলের আশ্রয়ে হালাল মনে করা।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

" وأحل الله البيع وحرم الربا" - (البقرة-٢٧٥) অৰ্থ ঃ ' আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সুদকে করেছেন হারাম।' - (বাকারা–২৭৫)

১৯. ইসশামকে ধ্বংসকারী আন্দোলন বা মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন ধর্মদ্রোহী সমাজবাদ, মাসুনী ইহুদীবাদ, মার্কবাদী কমিউনিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা অথবা জাতীয়তাবাদ যা অমুসলিম আরবকে অনারব মুসলিমের উপর অগ্রাধিকার দেয়।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

#### ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو

فى الأخرة من الخاسرين . (أل عمران – ٨٥) অর্থ ঃ 'ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পহা অবলম্বন করতে চাহে তার সে পহা একেবারেই কবুল করা হবে না, এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রন্থ হবে।' – (আল–ইমরান–৮৫)

২০. দ্বীন ইসলাম বর্জন করে অন্য পস্থা অবলম্বন করা. কারণ আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت إعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك

أصحاب النار هم فيها خالدون - (البقرة ٢١٧-) অর্থ ঃ 'ভোমাদের মধ্য হতে যে তার দ্বীন হতে ফিরে যাবে এবং কুফুরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করবে, ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজকর্ম নিক্ষল হয়ে যাবে। এ ধরনের সকল লোকই জাহানামী হবে এবং চিরদিন জাহানামে অবস্থান করবে।' - (বাকারা-২১৭) আর নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ 'যে ব্যক্তি দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।' – (বুখারী)

২১. ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং সমাজবাদী কমিউনিষ্টদের সঙ্গ দেয়া এবং মুসল– মানদের বিরুদ্ধে তাদের সহযোগিতা করা।

তাই এরশাদ হচ্ছে ৪

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة \_(آل عمران -٢٨)

' মুমিনগণ যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ না করে। যে এরপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোনই সম্পর্ক থাকবে না। অবশ্য তাদের যুলুম হতে বাঁচার জন্য বাহাত এরপ কর্মনীতি অবলম্বন করলে তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন।' – (আল্– ইমরান – ২৮)

২২. সেই সমস্ত সমাজবাদী যারা আল্লাহর অন্তিত্বকে অস্বীকার করে বা ইহুদী ও নাসারা যারা শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান রাখে না তাদেরকে কাফের না মনে করা, কারণ আল্লাহ তাদের কাফের বলে ঘোষনা করেছেন।' তাই এরশাদ হচ্ছে ৪

إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين في نار جهنم خالدين في البرية. (البينة .١)

অর্থ ঃ ' আহলে–কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য হতে যে সব লোক কুফুরী করেছে তারা নিঃসন্দেহে জাহানামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং চিরকাল তাতে থাকবে, এরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।' – (আল্–ইমরান)–৬)

২৩, কতিপয় সুফীদের 'অহদাতুল ওজুদের আকীদা রাখা, অর্থাৎ তারা বলে

যে পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যেখানে আল্লাহ নেই (বরং সব জিনিসে আল্লাহ বিদ্যমান রয়েছেন।)

এমনকি তাদের এক নেতা বলে ঃ

অর্থাৎ কুকুর ও শুকর আমাদের আল্লাহ ছাড়া কেউনা এবং আল্লাহ গির্জাঘরের পাদরী বাতীত কেউ না।

আর তাদের অপর নেতা হেল্লাজ বলেন 3 আমি সেই আল্লাহ আর সেই আল্লাহ তো আমিই।

অতঃপর সেই যুগের আলেমগণ তার হত্যার আলেশ ও ফয়সালা দেন, ফলে তাকে হত্যা করা হয়।

২৪. আর একথা বলা যে ধর্ম রাষ্ট্র থেকে আলাদা এবং ইসলামে রাজনীতি বলে কোন জিনিষ নেই।

এটা এজন্য কুফরী ও ইসলাম বিনষ্টকারী কথা যে এতে কুরআন, হাদীস এবং নবী সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীকে মিধ্যা বলে মনে করা হয়।

২৫. কতক সুষ্টী একথা বলে যে, আল্লাহ তা' আলা কাজকর্মের চাবি–কাঠি কুতুবদের মধ্যে থেকে কতিপয় অলী–আওলিয়াদের সোপর্দ করে দিয়েছেন এটা আল্লাহর কাজকর্মে শিরকের অন্তর্গত, যা আল্লাহর এরশাদের পরিপন্থী ৪

অর্থ ঃ ' যমীন ও আকাশ–মন্তদের ভান্ডার সমূহের চাবি তারই নিকট রক্ষিত। - (যুমার–৬৩)

২৬. উপরোক্ত এই সকল জিনিস যা ইসলামকে ঠিক তেমনিভাবে বিনষ্ট করে দেয় যেমন কিছু কাজ এমন রয়েছে যা ওযুকে বাতিল বা নষ্ট করে দেয়। তাই যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি এসবের কোন একটি কাজ করে ফেলবে তখন তার জন্য আবার নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করা উচিত এবং সে যেন ইসলাম বিনষ্টকারী বস্তু পরিহার করে; আর সে যেন মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর নিকট তাওবা করে। অন্যথায় তার সমস্ত নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে, আর সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين . (الزمر-٦٠)

অর্থ ' তুমি যদি শিরক কর, তাহলে আমল নষ্ট হয়ে যাবে আর তুমি ক্ষতিগ্রন্থ হয়ে যাবে। ' – (যুমার–৬৫)

আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আ বলফুঁ শিথিয়েছেন ঃ

" اللّهم إنا نعوذبك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونست فرك لما لانعلم " - (رواه أحمد بسند حسن)

অর্থাৎ হে আল্লাহ তোমার নিকট শরীক করা হতে আশ্রয় চাই এমন কিছু বস্তু যা আমরা জানি, আর ক্ষমা প্রার্থনা করি এমন কিছু (বস্তু) হতে যা আমরা জানি না। ' – (আহমাদ–হাসান)



#### দাজ্জালদের বিশ্বাস করে৷ না

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ৪

من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - (رواه أحمد، صحيح)

' যে ব্যক্তি জ্যোতিষী অথবা গণকের নিকট এল এবং তার কথাকে সে সত্য বলে মনে করল, সে নবী মুহামদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতারিত বিধানকে অস্বীকার করল।' – (সহীহ হাদীস, মাসনাদে আহমদ)

(মোনাজ্জম) জ্যোতিষী যারা তারকা দেখে তবিষ্যতবাণী করে। (কাহেন) গণক যা জ্বিনের কাছে কিছু জেনে বলে। (আর্রাফ) যারা (গামেব) অদৃশ্যের কথা তনায়। (সাহের) যাদুকর। (রামাল) যারা হাত দেখে তবিষ্যতবাণী করে। (মোনাদাল) যারা কাপড় ফেলে মানুষের আত্যন্তরীন অবস্থার খোঁজ নেম, আরো এই ধরনের লোক যারা মানুষের মনের কথা অথবা অতীত ও তবিষ্যতের কথা জানে বলে দাবী করে থাকে তাদেরকে সত্য বলে মনে করা হারাম,। কারণ একমাত্র আল্লাহ ত'য়ালা এই সব গুণাবলীর দ্বারা বিশেষিত। তাই এরশাদ হচ্ছে ৪

· وهو عليم بذات الصدور " - (الحديد-٦)

অর্থাৎ, ' তিনি আল্লাহ হলেন অন্তর্যামী।' – (হাদীদ–৬) আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

قل لا يعلم من في السموات والآرض الغيب إلا الله - (النمل-٦٠)

অর্থ ঃ ' এদের বল ঃ আসমান যমীনে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েবের জ্ঞান রাখে না। ' - (নামল-৬৫) আর দাজ্জাল প্রকৃতির দোকেরা যা কিছু প্রদর্শন করে তার ভিত্তি হচ্ছে ধারণা ও অনুমানের উপর মাত্র। তার মধ্যে অধিকা।ংশই থাকে শয়তানের তরফ থেকে মিথ্যা কথা যাতে বোকা ও মুর্ব ছাড়া আর কেউ প্রতারিত হতে পারে না। একটু চিন্তা করুল যে যদি তারা অদৃশ্যের কথা জানত তাহলে পৃথিবীর সমস্ত অর্থভাভার বের করে নিত, আর তাদের কেউ দরিদ্র—ফ্কীর থাকত না এবং লোকদের সম্পদ লুটার জন্য নানা রকমভাবে তারা টালবাহানা করত না। আর যদি তারা সত্য হয় তবে ইহুদীদের আভান্তরীন কথা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞাত করুক যাতে তাদের যড়যন্ত্রকে ধ্বংস করা যায়।



## আল্লাহ ব্যতীত অন্যের শপথ করো না

১. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

" لاتحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف بالله فليسدق، ومن حلف بالله فليس من الله " (صحيح - رواه ابن ماجه)

তোমরা তোমাদের পিতাদের নামে শপথ করবে না । যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে শপথ করে সে (যেন) সত্য শপথ করে। আর যার জন্য আল্লাহর শপথ করা হবে সে যেন সন্তুই হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর গ্রহণে সন্তুই না হয় আল্লাহর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। – (সহীহু ইবনে–মাজা)

২. আরো এরশাদে নবী হচ্ছে ঃ

তোমাদের পিতা মাতাদের ও আল্লাহর সঙ্গে অবান্তর মনগড়া শরীকদের শপথ করো না। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের শপথ করো না এবং তোমরা শপথ করো না যতক্ষণ সত্য না হও। – (সহীহ্ – আবু দাউদ)

- ৩. আরো ফরমায়েছেন 3 যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের শপথ করল সে শিরক করে ফেলল। – (সহীহ মুসনাদে আহমদ)
- ৪. আর ফরমায়েছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমালের ধন—সম্পদ আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে তিনি (আল্লাহ) তার উপর ক্ষর ধাকবেন। – (বুখারী ও মুসলিম)
- ৫. আরো ফরমায়েছেন ৪ 'য়ে ব্যক্তি কোন শুস্তুর উপর শপথ করল, অতঃপর ওটা বতীত অন্যটায় কল্যাণ মনে করল তাহলে সে য়েন কল্যাণকে অবলম্বন করে এবং তার শপথের কাফফারা দিয়ে দেয়।' – (মুসলিম)
- ৬. আরো ফরমায়েছেন ৪ ' যে ব্যক্তি শপথ করল, অতঃপর সে ইনশাআল্লাহ বলল, তবে যদি সে চায় সেই শপথের উপর টিকে থাকবে, আর যদি চায় সেটা ত্যাগ করবে, কোন রকম কাফ্ফারা লাগবে না।

-(সহীহ নাসয়ী)

৭.ইবনে মাসউদ রাযীয়াগ্লাহু আনহু বলেন ঃ যদি আমি আগ্লাহর মিধ্যা শপ্র করি তবে তা গায়রুল্লাহর নামে সত্যু শপ্র ধেকে উত্তম ।

৮. নবী সাল্লাল্লাছ আলাইছি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ যে ব্যক্তি কসম করে এবং তার কসমের মধ্যে লাত ও ওয্যার নাম উচ্চারণ করে (তার উচিৎ) সে যেন অবশ্যই (সঙ্গে সঙ্গে) লা ইলাহা ইল্লাহ্ বলে, আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে আহবান করে যে এদিকে এস আমি তোমার সাথে জুয়া খেলব তার উচিৎ সে যেন অবশ্যই সাদকা করে।

৯. নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ' যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের নামে শপথ করল সে অনুরূপই হল যেমন সে বলেছে।'

অর্থাৎ যখন কোন মুসলিম এ ধরনের কথা বলবে ঃ যদি সেই কান্ত করে তবে সে ইছদী, অতঃপর তার মনে যদি তার সন্মান থাকে তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি সে এই শর্ত লাগিয়ে থাকে তবে দেখতে হবে, যদি তার এই কুফুরীর ইচ্ছা থাকে তবে সে কাফের হয়ে যাবে, কারণ কুফুরীর ইচ্ছা করা ও কুফুরী। আর যদি সেই কুফুরী থেকে দূর হওয়ার ইচ্ছা থাকে তবে সে কাফের হবে না। – ফোতহল বারী–১১/৫৩৯)

# উপরোক্ত হাদীস সমূহ থেকে প্রমাণিত

১. নবী, কাবা, আমানত. দায়িত্ব, সন্তান, মাতাপিতা, বুযুরগী–সম্মান, আউলিয়া–পীরদের অথবা অন্য কোন সৃষ্টির শপথ করা হারাম। আর তা হল শির্ক আসগর (ছোট শিরক্) কারণ সে যার শপথ করল তাকে আল্লাহর সাথে মর্যাদায় শরীক করে ফেলল। আর এটা হচ্ছে কবীরা–গোনাহ্র (মহাপাপ সমৃ–হের) অন্তর্গত।

এই ধরণের পাপ হতে বিরত থাকা, বর্জন করা এবং তা হতে তাওবা করা ফরয ও যরুবী।

আবার কোন কোন সময় গায়ব্রুল্লাহর শপথ করা শিরকে আকবার (বড় শির্ক) পরিণত হয়, আর এটা তখনই হয় যখন অলীর শপথকারী এই আকীদা (বিশ্বাস) রাখে যে পৃথিবীর উপর তার ক্ষমতা চলছে, যদি তার মিধ্যা শপথ করে তবে তার প্রতিশোধ নিবে। আর এটা শির্কে আকবার এই জন্য যে সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শক্তি—সামর্থের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণে ও ক্ষতি সাধনে অলী বা পীরকে আল্লাহর সাথে শরীক (অংশীদার) বানাল।

- আল্লাহ ছাড়া অন্যের শপথ ইসলামী বিধান অনুযায়ী শপথ নয়, অতএব যে কাজের উপর শপথ করল তা করা ও আবশ্যক নয় এবং কাফ্ফারাও ওয়াজেব নয়।
- ৩. যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বিছিন্ন করার শপথ করল অথবা কোন পাপকার্য করার জন্য শপথ করল, সে যেন এই ধরণের কাজ না করে এবং তার শপথের কাফ্ফারা দিয়ে দেয়। আর কসমের কাফ্ফারা সম্বন্ধে মহান আল্লাহর এরশাদ হচ্ছে ৪

لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعامه عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذالك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون – (المائدة -٨٩)

অর্থ ঃ 'তোমরা যেসব অর্থহীন শপথ করে থাক আল্লাহ সে জন্য পাকড়াও করেন না । কিন্তু তোমরা জেনে বুঝে যেসব কসম খাও সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন। (এই ধরণের কসম ভঙ্গ করার জন্য) কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো, যা তোমরা তোমাদের ছেলে–মেয়েদের খাওয়ায়ে থাক। অর্থবা তাদেরকে কাপড় দান করা কিংবা একটি জীতদাস মুক্ত করা। আর তা করার সামর্থ যার নেই সে তিন দিন রোযা রাখবে। বস্তুত এটাই হচ্ছে তোমাদের কসমের কাফ্ফারা তোমরা কসম খেয়ে তেঙ্গে ফেল।তোমরা নিজেদের কসমের হেফাযত করতে থাকবে। আল্লাহ তাঁর আহকাম ও বিধানকে এই ভাবেই তোমাদের জন্য সুম্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করেন, সম্ভবতঃ তোমরা শোকর আদায় করবে। ' – (মায়েদা ৮৯)

- ৪. আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ
- ' যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য মিপ্লাতের মিথ্যা কসম খাবে, সে যেমনটা বলবে অনুরূপই হয়ে যাবে। ইমাম নবতী রহমাভূপ্লাহ্ এর তাষ্যে বলেন ৪ এই হাদীসের আহকাম ও অর্থ এই যে, এখানে মিথ্যা শপথ হারাম হওয়ার কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে। আর, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের কসম যেমন বলে ৪ সে ইছদী বা নাসরানী যদি এরকম বা রকম হয়।'
  - (শারহে্ মুসলিম, নবভী)



## ভাগ্যকে নিয়ে হুজ্জত করবেন না

প্রত্যেক মুসলিমের উপর এই আকীদা ও বিশ্বাস রাখা ওয়াজেব যে ভাল মন্দ সমস্তই আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর, জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু ভাল–মন্দ কাজ করা বান্দার এখতিয়ারে হয়ে থাকে। আর, সৎ কাজ করা ও অসৎ কাজ হতে বিরত থাকা বান্দার উপর অপরিহার্য। তাই, তার জন্য জায়েয নয় যে আল্লাহর নাফরমানী করবে এবং বলবে যে এটা তো আল্লাহর লিখনী ছিল। বরং আল্লাহ তা' আলা রাস্লোগণকে পাঠিয়েছেন এবং তাদের উপর কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছেন একমাত্র তাদের জন্য নেকী ও বদীর পথ সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্য এবং মানুষকে জ্ঞান ও চিন্তার শক্তি প্রদান করেছেন। আর. সঠিক ও ভ্রান্ত পথ চিনিয়ে দিয়েছেন।

তাই এরশাদ হচ্ছে ৪

"إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا" -(الدهر -٣)

' আমরা তাদের পথ দেখিয়েছি ইচ্ছা হলে শোকরকারী হবে, কিংবা হবে কুফুরকারী।' – (দাহর–৩)

অতএব, যখন কোন ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেবে বা মদ্যপান করবে সে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের বিরোধিতার কারণে শান্তির যোগ্য হয়ে যাবে। তখন তাকে তাওবা করা এবং সেই অন্যায়ের জ্বন্য লচ্জ্বিত হওয়া আবশ্যক। আর সে যেন তকদীরকে নিয়ে (দলীল) হচ্জ্বত না করে। তবে, হাঁ, আপদ বিপদের সময় ভাগ্যকে দলীল বানানো, আর, মনে ক্রবে যে এই মসীবত আল্লাহর তরফ হতেই এসেছে। অতঃপর তার উশ্বর সন্তুষ্ট ধাকবে। তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك علم الله يسير - (الحديد-٢٢) ' এমন কোন বিপদ নেই যা পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিচ্ছেদের উপর আপতিত হয় আর আমরা তা সৃষ্টি করার পূর্বে একটি কিতাব (ভাগ্য লিপিতে) লিখে রাখি নি। এরপ করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ্ক কাজ।' –(হাদীদ–২২)

#### নামায়ের ফ্যীলত ও উহা পরিত্যাগ করা থেকে ভয় প্রদর্শন

১. আল্লাহ ত' আলা এরশাদ করেন ৪

والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولَّتُك في جنات مكرمون ، (المعارج -٣٤,٣٥)

আর যারা নিজেদের নামায়ের সংরক্ষণ করে। এই লোকেরা সমান
সহকারে জান্নাতের বাগান সমূহে অবস্থান করবে।' –(মা' আরেজ–৩৩–৩৫)
২. আরো এরশাদ হচ্ছে 8

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. (العنكبوت -٤٥)

' আর নামায কায়েম কর। নিঃসন্দেহে নামায অগ্রীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে।' – (আনকাবুত–৪৫)

৩.আরো এরশাদ হচ্ছে ৪

" فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون " - (الماعون - ٤٠٥)

' পরস্তু ধ্বংল সেই নামাথীদের জন্য যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন।' – (মাউ'ন–৪.৫) অর্ধাৎ নামায হতে গাফিল, বিনা অজুহাতে (কোন অসুবিধা ছাড়া) বিলম্ব করে নামায পড়ে।

৪. আরো এরশাদ হচ্ছে ৪

" قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون \_\_\_\_\_\_. \_\_\_ (المؤمنون -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

'নিশ্চিতই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানদার লোকেরা, যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে।'( আল– মুমেন্ন–১,২) ৫. আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف بلقون غبًا - (مريم-٥٧)

'পরস্কু তাদের পর এমন অযোগ্য লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল যারা নামাযকে বিনষ্ট করল আর নফসের লালসা–বাসনার অনুসরণ করল। অতএব সেদিন নিকটেই যখন তারা গুমরাহীর পরিণামের সম্মুখীন হয়ে যাবে। '
-(মরইম–৫৯)

৬. একবার নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের জিজ্ঞেদ করদেন যদি তোমাদের মধ্যে কারও ঘরের পাশ দিয়ে কোন নদী প্রবাহিত হয় যার মধ্যে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে বল, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? সাহবাীগণ (রাঃ) আর্য করলেন, না, তার শরীরে কোন ময়লাই থাকবে না। নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এ অবস্থা পাঁচ ওয়াক্ত নামায়ের।

আল্পাহ তা' মালা এসব নামাযের বদৌলতে তার গোনাহগুলো মিটিয়ে দিবেন। – (বুখারী ও মুসলিম)

৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ৪

'তাদের (কাফেরদের) সাথে আমাদের পার্থক্য হল নামায (অতঃপর) যে তাকে (নামায) পরিত্যাগ করল সে যেন কাফের হয়ে গেল। –(সহীহ মুসনাদ ও আহমদ)

৮. নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফুরীর মধ্যে পার্বক্য হল নামায পরিত্যাগকরা। (মুসলিম)

#### ওয়ু ও নামায় শিক্ষা

**ওযুঁ ঃ** প্রথমে জামার দুই হাতা কনুই পর্যন্ত গুটান, তারপর বিসমিল্লাহ্ বলুন।

- ১.তিনবার করে দুই হাতের কন্ধি পর্যন্ত ধৌত করন্দ্র প্রথমে ডান হাত, পরে বাম হাত। তারপর তিনবার করে কুল্লি (কুলকুচা) করন্দ্র এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া দিন।
- (তারপর) তিনবার করে মুখমন্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করুন, প্রথমে ভান হাত এবং পরে বাম হাত।
  - ৩. (তারপর) সম্পূর্ণ মস্তক কানদ্বয় সহকারে মাসাহ্ করন।
- ৪.(তারপর) তিনবার করে দুই পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করল প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা।

তারাশ্ব্ম ৪ পানির ব্যবহার (করা) যখন কষ্টকর হবে তখন মুখমন্ডল এবং দুই হাত মাটি দ্বারা মাসেহ করবেন।

নামায ৪ ভোরের ফর্য নামায হল দুই রাকাত। নিয়তের স্থল হল দিল বা অন্তর।

এক – প্রথমে কিবলামুখি হয়ে যান, দুই হাত দুই কান পর্যন্ত উঠান আর বলুন ঃ আল্লাহু আকবার।

দুই – ডান হাতকে বাম হাতের উপর করে বক্ষের উপরে রাখবেন এবং পডবেন ঃ

سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك .

বাংলা উচ্চারণ ঃ (সুবহানাক আল্লাহম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারাকাস্মুকা ওয়া তা' আলা জান্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইক্রকা)

'হে আল্লাহ তুমি পাক-পবিত্র, ভোমারই প্রশংসা, ভোমারই নাম বরকত পূর্ণ, তুমি বড় মর্যাদার অধিকারী, আর তোমার ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই।'

এ ছাড়াও অন্যান্য দু' আ যা হাদীসে প্রমাণিত তাও পড়া যেতে পারে।

#### প্রথম রাকাত

প্রথমে চুপি চুপি পড়বেন ঃ

## أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

উচ্চারণ ঃ (আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির্ রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, পরম করশাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যিনি দয়ালু করণাময় অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়বেন ঃ

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين ، إياك نعبد وإياك نست عين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ، ولا الضالين ، أمين -

উচ্চারণ ৪ আল্–হামদু লিল্লাহি রাম্বিল আলামীন আর্ রাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়াকানা'বুদ ওয়া ইয়াকানাস্তা—ই'ন। ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকীম, সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্যা—লী—ন। আ—মী—ন)

অর্থ ও ' সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য যিনি নিখিল বিশ্বের রব্ব, যিনি দয়াময় মেহেরবান, বিচার দিবসের মালিক। আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক দৃঢ়পথ প্রদর্শন কর। ঐ সব লোকের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, যারা অভিশপ্ত নয়, যারা পথক্ট নয়।' (কবুল কর)

তার পর পড়বেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد .

উচারণ ৪ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, কুলহ আল্লাহ আহাদ আল্লাহস্যামাদ লামইরালিদ. ওরালাম ইয়্লাদ, ওরালাম ইয়া কুল্লাহ কুফুরান আহাদ। অর্থাৎ 'বল, (হে মুহাম্মদ) তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ সব কিছু হতে নিরপেক্ষ মুখাপেক্ষীহীন সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। না তাঁর কোন সন্তান আছে আর না তিনি কারো সন্তান এবং কেউই তাঁর সমত্রল্য নয়।

অথবা এই সূরা ছাড়া অন্য যে কোন সূরা পড়বেন।

 তারপর দুই হাত উঠাবেন ও তাকবীর (আল্লাহ আকবার) বলে রুকুতে যাবেন এবং দুই হাঁটুর উপর দুই হাত রাখবেন। আর তিনবার বলবেন 8

## سبحان ربي العظيم

উচ্চারণ ৪ সূবহা—না রাশ্বীয়াল আযীম । অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রভূর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

২. মাথা ও দুই হাত উঠাবেন এবং বলবেন ৪

سمع الله لمن حمده ، اللّهم ربنا لك الحمد -

উচ্চারণ 3 (সামি' আল্লাহ লিমান হামিদা, আল্লাহ্মা রাধ্বানা – লাকাল– হামদ) অর্থাৎ আল্লাহ তার কথা শুনলেন যে তাঁর প্রশংসা করল, হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আপনারই প্রাপ্য।

৩. তারপর তাকবীর (আল্লাহ্ আকবার) বলবেন ও সিজ্বদা করবেন আর দুই হাতের তালু, হাঁটুন্বয়, কপাল, নাক এবং দুই পায়ের আঙ্গুল সমূহকে মাটির উপর কেবলামুখী করে রাখবেন ও তিনবার বলবেন ৪

#### سبحان ربي الأعلى

 ভারপর আল্লাহ্ আকবার বলে প্রথম সিজদা হতে মাধা উঠান হস্তদ্বয়ের ভালু হাঁটুর উপর রাখুন। আর বলুন ঃ " رب اغفرلی وارحمنی واهدنی وعافنی وارزقنی. "

অর্থাৎ উচ্চারণ ৪ (রান্দেগফেরলী অরহামনী অহদীনি অ'আফিনী অরযুকনী হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা করন্দ্র, আমার প্রতি দয়া বর্ষন করন্দ্র, আমাকে সঠিক পথ দেখান, আমাকে নির্মিক দান করন্দ্র।'

 ৫. মাটির উপর দ্বিতীয় সিজ্বদা করবেন ও তকবীর বলবেন। আর তিনবার বলবেন ৪

#### سبحان ربي الأعلى

উচ্চারণ ৪ (সুবহা–না রাশ্বীয়াল আ'লা)

৬. বাম পায়ে ভর দিয়ে বসবেন আর ডান পায়ের আঙ্কুলগুলোকে খাড়াকরে রাখবেন (এটাকে জালসা ইসতারাহা বলা হয়।)

# দ্বিতীয় রাকাত

- দিতীয় রাকা'তে দাড়াবেন, আউয়ৢবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহা ও আর একটি ছোট সরা পড়ন।
- ২. তারপর রুকু সিজ্বদা ঠিক তেমনিভাবে করবেন (অর্থাৎ প্রথম রাকাতের ন্যায়)। তারপর বসবেন ও ডান হাতের আঙ্গুলগুলোকে মুড়ে নেবেন এবং ডান হাতের তাশাহুদের (তর্জনী) আঙ্গুলকে উঠাবেন এবং পড়বেন ৪

التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلى على محمد وعلى أل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد .

اللّهم بارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد .

অর্ধাৎ সমস্ত মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক এবাদত আল্লাহর জন্য ,হে নবী, আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিক হোক। আর, আমাদের উপর ও আল্লাহর সমস্ত নেক বান্দাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি এই সাক্ষ্য দিছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের মা'বুদ কেউ নেই, আর, আমি আরো সাক্ষ্য দিছি যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দাহ ও রাসল।

হে আল্লাহ ! আপনি মুহান্মদের (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষন করেন্দ, যেমন ভাবে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষন করেছিলেন, নিশ্চয় আপনি পরম প্রশাসিত ও সন্মানিত। হে আল্লাহ ! মুহান্মদ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর বংশধরদের উপর আপনার বরকত দান করন্দ যেমনভাবে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের উপর বরকত দান করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি পরম প্রশাসিত ও সন্মানিত।

اللّهم إنى أعوذبك من عذاب جهنم ومن عذاب .» القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجّال .

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি জাহান্নামের আযাব হতে ও কবরের আযাব হতে, আর আশ্রয় চাই জীবন ও মরণের ফিত্না হতে এবং মসীহু দাচ্জালের ফিতনা হতে। – (বুখারী ও মুসলিম)

8. প্রথমে ডানদিকে অতঃপর বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলুন ৪ السلام عليكم ورحمة الله

তোমাদের উপর সালাম ও আল্লাহর করুশা বর্ষিত হোক।

নামাযের রাকাত সমূহের তালিকা

| 4           |                      |     |                 |          |
|-------------|----------------------|-----|-----------------|----------|
| নামায       | ফরযের পূর্বে সুন্নাত | ফরয | ফরযের পরে সুনাত |          |
| <b>ফ</b> থর | ২ রাকাত              | ٦   | *               |          |
| যুহর        | ર+૨ "                | 8   | ২               |          |
| আসর         | ঽ+ঽ "                | 8   | *               |          |
| মাগরিব      | ২ ,,                 | ٥   | ર               |          |
| এশা         | ২ "                  | 8   | ২ সন্নাত        | ১ অথবা ৩ |
|             |                      |     |                 | বিতির    |
| জুমআ        | ২ তাহিয়াতুল         | ર   | <b>ર</b> +૨     |          |
|             | মসজিদ                |     |                 |          |

## নামাযের নিয়মাবলী

- 'সুনাতে কাবলীয়া' (পূর্বের সুনাত) ফরযের নামায়ের পূর্বে পড়া হয়।
   আর 'সুনাতে বা' দীয়া' (পরের সুনাত) ফরয় নামায়ের পর পড়া হয়।
- ধীর স্থিরভাবে নামাযে দাড়াবেন এবং সিজ্বদার জায়গাতে লক্ষ্য রাখবেন এদিক ওদিক তাকাবেন না।
- ৩. সূরা পড়ুন, যখন ইমামের কেরাত শুনতে পাবেন না, আর জাহ্রী (যাতে সূরা উচ্চঃশ্বরে পড়া হয়) নামাযে ইমামের সাকতাই (বিরতির সময়) সূরা ফাতেহা পড়ন।
- জুমআর ফর্য হল ২ রাকাত, আর তা খুতবার পর এবং মসজিদ ছাড়া অন্যত্র পড়া জায়েয হবে না।
- ৫. মাগরিবের ফরথ (নামায) তিন রাকাত। দুই রাকাত যেভাবে ফজরের নামায পড়েছেন সেভাবে পড়বেন এবং দু রাকাত শেষে আন্তাহিয়্যাভু পড়ে সালাম ফিরাবেন না, বরং দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে তৃতীয় রাকাত পড়ার

জন্য দাড়াবেন এবং কেবল মাত্র সূরা ফাতেহা পড়বেন ও নামায় সেইভাবেই সম্পন্ন করবেন যেভাবে ফজরের নামায়ের নিয়ম শিখেছেন।

- ৬. যোহর, আসর ও এশার ফরয নামায চার রাকাত। যেভাবে মাগরিব পড়েছেন সেভাবে (দুই রাকাত) পড়বেন আর তৃতীয় রাকাত ও চতুর্থ রাকাতে দাড়াবেন এবং তথু সুরা ফাতেহা পড়ে নামায সম্পন্ন করবেন।
- ৭. বিতির নামাথ তিন রাকাত, দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাতে হবে, অতঃপর এক রাকাত আলাদা করে পড়ে সালাম ফিরাবেন। আর রুকুর পূর্বে নবী সালল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত দু'আ পড়া উত্তম।

তাহল নিম্নরূপ ঃ

اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت، وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت، فإنك تقضى ولايقضى عليك، إنه لايذل من واليت، ولايعز من عاديت تباركت رينا وتعاليت.

উচারণ ঃ আল্লাহমাহ বিনী ফীমান হাদমতা, ওয়াআফিনী ফীমান আ-ফায়তা অতাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, অবা–রিকলী ফীমা আতায়তা, অকিনী শার্রা মা কাযায়তা, ফাইন্লাকা তাকথী অলা যুক্যা আলায়কা ইন্লাছ লাম্যিল্লু মান অলায়তা, অলা ইয়ায়িয়্যু মান আ–দায়তা, তাবা–রাকতা রাশ্বানা অতা'আ–লায়তা।)

অর্ধ ঃ হে আল্লাহ, আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে তাদের অন্তর্গত করো যাদের তুমি হেদায়াত করেছ, আমকে নিরাপদে রেখে তাদের মধ্যে শামিল করো যাদের তুমি নিরাপদে রেখেছ। তুমি আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে

টিকা ঃ (১) এটা সম্ভবতঃ লেখকের নিজস্ব অভিমত, কারণ বুখারী ও মুসলিম হাদীস থেকে প্রমানিত যে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওবাসাল্লাম স্রা ফাতেহা এবং ইখলাস পড়ে ব্রুক্তে যেতেন এবং ব্রুক্ থেকে উঠার পর দাড়িয়ে দু'আ কুন্ত পড়ার পর সিজদায় যেতেন।

ভাদের মধ্যে শামিল কর যাদের তুমি অভিভাবক হয়েছ। তুমি আমাকে যা দান করেছ তার মধ্যে বরকত দাও,তুমি আমাকে ঐ অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর যার তুমি কয়সালা করেছ, কারণ তুমি এগুলোর কয়সালাকরী এবং তোমার উপর কারো কয়সালা কার্যকর হয় না, তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ কর ভাকে কেউ হীন লাঞ্চিত করতে পারে না, আর যার সাথে শত্রুতা পোষণ কর সে কখনো সম্মানী হতে পারে না, হে আমাদের রব । তুমি খুবই বরকতময়, সুউচ্চ ও সুমহান।

৮. নামাযে দাড়িয়ে তাকবীর দিয়ে ইমামের অনুকরণ করার পর রুকুতে যেতে হবে, যদিও ইমাম রুকুতে পাকুন না কেন। যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পান তবে সেই রাকাত গণ্য হবে, আর রুকু না পেলে সেই রাকাত গণ্য করা যাবে না।

৯. যদি ইমামের সাথে নামাযে যোগ দিয়ে দেখেন যে, এক বা একাধিক রাকাত নামায ছুটে গেছে তবে তা নামাযের শেষে পূর্গ করে নেবেন এবং ইমামের সাথে সালাম না ফিরিয়ে বরং অবশিষ্ট রাকাত সমূহ পূর্গ করার জন্য দাড়াবেন।

১০. নামাযে (-র অবস্থায়) তাড়াহুড়া করা হতে বিরত থাকবেন, কারণ, এতে নামায বাতিল হয়ে যায়। একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে নামাযে তাড়াহুড়া করতে দেখে তাকে বললেন ३ ফিরে গিয়ে আবার নামায আদায় কর কারণ তুমি নামায পড়নি। অতঃপর তৃতীয়বার ঐ ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আমাকে শিথিয়ে দিন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ রুকুতে গিয়ে স্থিরতা আনবে।' তারপর রুকু থেকে মাথা উঠাবে এবং পূর্ণ সোজা হয়ে দাড়াবে। অতঃপর সিজ্বদা করবে তখন সিজ্বদা স্থিরভাবে করবে। তারপর সিজ্বদা হতে মাথা উঠিয়ে স্থিরভাবে বসবে। — (বুখারী ও মুস্লিম)

১১. যখন নামাযের কোন ওয়াজেব ছুটে যায়, যেমন হয়ত প্রথম কা'দা (প্রথম বৈঠকে) (বসা তাশাহদের) জন্য অথবা রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ হয়, তখন কম সংখ্যক রাকাত এর উপর নির্তর করবেন এবং নামাযের শেষে দুই সিজদা করে সালাম ফিরাবেন। একে সিজদাতুস্ সাহো বলা হয়ে থাকে। ১২. নামাযের অবস্থায় বেশী নড়াচড়া করবেন না । কারণ, এটা নামাযে খোশো–খোযুর (প্রশান্তির) পরিপন্থী এবং অনেক সময় নামায বিনষ্ট হওয়ার কারণও হতে পারে, বিশেষ করে যদি নাড়াচড়া খুব বেশী ও অপ্রয়োজনীয় হয়।

১৩. এশার নামাযের সময় অর্ধরাত্রি, রাত ১২টা পর্যন্ত শেষ হয়ে যায় কিন্তু বিতিরের সময় ফল্করের সময় পর্যন্ত থাকে।



#### নামায় সংক্রান্ত কতিপর হাদীস

#### صلو كما رأيتموني أصلى .

অর্থাৎ ' তোমরা নামায পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখ।

-(ব্যারী)

"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس "

২.যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন বসার পূর্বে (অবশ্যই) দুই রাকা'ত নামায পড়ে নেবে । -(বুখারী)

আর এই নামাযকে তাহিয়াতুল মসজিদ বলা হয়।

" لاتجلسوا على القبور، ولاتصلوا إليها "

 তেমিরা কবরে উপর বসো না, আর কবরকে সামনে রেখে নামায পড়না। –(মুস্পিম)

" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة "

 যখন নামাযের একামত হয়ে যাবে তখন ফর্য নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায নেই। – (মুসলিম)

" أمرت أن لاأكف ثوبا "

 প্রামাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন কাপড় (নামায অবস্থায়) না গুটাই। – (মুসলিম)

ইমাম নবভী রাহমাতুল্লাহ বলেন, এই হাদীসে জামার হাতা অথবা কোন কাপড় গুটিয়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। أقيموا صفوفكم وتراصواً، قال أنس: وكان أحدنا يلزق منكب مباحب، وقدمه بقدمه.

৬. তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নাও আর একে অপরের সাথে (পা) মিলিয়ে দাড়াও অতঃপর আনাস রাযিয়াল্লান্থ আনহু বলেন ঃ আমাদের প্রত্যেকে একে অপরের কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাড়াতাম। – (বুখারী)

" إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. "

যখন নামাযের একামত হয়ে যাবে তখন তোমরা দৌড়ে (ছুটে ছুটে) আসবে না, বরং ধীরস্থির ভাবে হেটে আসবে। অতঃপর যত রাকা'ত পাবে তা (ইমামের সাধে) পড়ে নেবে, আর যা ছেড়ে গিয়েছে তা সম্পূর্ণ করে নেবে। – (বুখারী–মুস্পিম)

ارکع حتی تطمئن راکعًا، ثم ارفع حتی تعتدل قائمًا، ثم اسبحد حتی تطمئن ساجدًا - (رواه البخاری)

৭.এমনভাবে রুকু করবে যাতে (রুকুতে) প্রশান্তি থাকবে। অতঃপর যখন রুকু থেকে উুঠবে তখন পুরো সোজা হয়ে দাড়াবে, তারপর সিজ্ঞদা করবে তখন একার্যচিত্তে সিজ্ঞদা সম্পূর্ণ করবে। – (বুখারী)

إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك - (رواه مسلم)

 ৯. যখন সিজ্বদা করবে তখন দুই হাতকে রেখে দেবে (মাটিতে) আর কনুইদ্বয়কে খাঁড়া রাখবে। – (মুসলিম)

إني إمامكم فالتسبقوني بالركوع والسجود -(رواه مسلم)

১০. আমি তোমাদের ইমাম, অতএব রুকু সিজদায় আমার আগে যাবে না। - (মুসলিম)

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت سائر عمله وإن فسدت فسدت سائر عمله – (رواه الطبراني والضياء وصحح الألباني وغيره بشواهده)

১১. কিয়ামতের দিন মানুষের প্রথম হিসাব–নিকাশ হবে নামায সম্বন্ধে, অতএব নামায যদি ঠিক (গ্রহণীয় হয় তাহলে অন্যান্য আমল ও ঠিক পাকবে, আর যদি নামায়ের মধ্যে দোষ ক্রটি পাকে, তবে অন্যান্য আমলে ও দোষ–ক্রটি পাওয়া যাবে। – (তাবরানী, যিয়া)

এই হাদীসকে মুহাদ্দীস আলবানী (হাফিয়াহল্লাহ) আরো অনেকে বিভিন্ন সূত্র হতে বর্ণিত হওয়ার দরুশ সহীহ বলেছেন।



## জুম' আর নামায ও জামাতে নামায পড়ার অপরিহার্যতা

জুমআর নামায ও জামা' আতে নামায পড়া পুরুষদের উপর ওয়াজিব তার প্রমাণ ও দলীল সমূহ নিম্লে বর্গিত হল ৪–

১. আল্লাহ তা'য়ালার এরশাদ হচ্ছে ৪

يأيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون - (الجمعة -٩)

- 'হে পোকেরা যারা ঈমান এনেছ, জুমআর দিনে যখন নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়া হবে, তখন আল্লাহর স্বরণের দিকে দৌড়াও এবং কেনা–বেচা পরিত্যাগ কর। এটা তেমাদের জন্য অধিক উত্তম। যদি তোমরা জান। ' -(জুম'আ-১)
- ২. আর নবী সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ যে ব্যক্তি পর পর তিন জুম'আ অলসতা ও অবহেলার ছেড়ে দিল, আল্লাহ তার দিলে মোহর মেরে দেন।' –(সহীহ্–মুসনাদে আহমদ)
  - ৩. আরো ফরমায়েছেন ৪

لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم . (رواه البخاري)

আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে নামায আরম্ভ করার নির্দেশ দিয়ে দেব, অতঃপর আমি যুবক লোকদের ঘরে ঘরে যাব যারা নামাযে অনুপস্থিত থাকে তাদের ঘরবাড়ীতে অণ্নিসংযোগ করে দিই। –(বুখারী)

- ৫. রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর নিকট একজন অন্ধ ব্যক্তি এসে বললেন ৪ হে আলাহর রাসূল ! আমার এমন কেউ নেই যে আমাকে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে যাবে, তাই রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জামা'তে না আসার ব্যাপারে (জামা'তে নামায না পড়ার) অনুমতি চাইলেন, অতঃপর তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তারপর যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন তাকে ডেকে বললেন ৪ তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও ? তিনি বললেন ৪ জি হাাঁ, নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ৪ তাহলে তুমি অবশ্যিই জামা'তে উপস্থিত হবে।' (মুসলিম)
- ৬. হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহ্ আনহ ) বলেন १ যাকে এটা ভাল লাগে যে আল্লাহর সাথে আগামীকাল (পরকালে) মুসলিম রূপে সাক্ষাৎ করবে সে যেন এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সুরক্ষা করে যখন তার জন্য আযান দেয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের নবীর জন্য সঠিক পস্থা রচনা করেছেন, আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায সঠিক পস্থার অন্তর্ভূক্ত যদি তোমার নিজ্ঞ নিজ্ঞ ঘরে নামায পড় যেমন কতিপয় পশ্চাদপদ ব্যক্তি যারা জামা'ত হতে পিছিয়ে থাকে ও নিজ্ঞ ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতিকে পরিত্যাগ করতে থাকবে। আর যদি তোমাদের নবীর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করতে থাক ব্যক্তি কেউ জামা'ত ত্যাগ করত না।আর মুসলিমদের মাঝে এমন লোক দেখা গেছে যে, যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থতা ও দুর্বলতার কারণে নামাযে না আসতে পারত তবে তাকে দু'জন লোক সাহায্য করে কাতারে দাড় করিয়ে দিত।' (মুসলিম)



## জুম'আর নামায ও জামাতের নামাযের মাহাত্ন

- ১. রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আ আদায়ের জন্য উপস্থিত হল অতঃপর যতটা সম্ভব (নফল) নামায পড়ল তারপর ইমামের খুতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকল, অতঃপর তাঁর সাঝে নামায আদায় করল তাহলে তার এক জুম'আ হতে অন্য জুম'আ পর্যন্ত বরং আরও তিন দিনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি (নামায) বা খুতবার সময় কাঁকর বা পাধর নিয়ে খেলা করল সে অর্থহীন কাজ করল, ফলে সে তার নেকী বিনষ্ট করে ফেলল।' (মুসলিম)
- ২. নবী সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে জানাবাত (অপবিত্রতার) স্নান করে, অভঃপর মসজিদে গমন করে সে যেন (আল্লাহর পথে) একটা উট কুরবাণী দিল। আর তারপর যে ব্যক্তি আসল সে যেন একটি শিং ওয়ালা দৃষা কুরবাণী করল, তারপর যে এল সে যেন মুরগী সাদকা করল, তারপর যে এল সে যেন ভিম সাদকা করল। অভঃপর যখন ইমাম খুতবা দেয়ার জন্য বেরিয়ে আসেন (মিম্বরে আরোহন করেন) তখন ফেরেশতারা (য়ারা এই নেকী লেখার কাজে নিযুক্ত) আমলনামা বন্ধ করে খুতবা শুনতে আরম্ভ করেন। (মুসলিম)
- ত. নবী সাল্লাল্লাহ্য আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'তে পড়ল সে যেন অর্ধরাত্রি এবাদতে কাটাল, আর যে ব্যক্তি ফজরের ও নামাযও জামা'তে পড়ল সে যেন সারারাত্রি এবাদতে কাটাল। – (মুসলিম)
- 8. নবী সাল্লাক্সান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ৪ জামা' আতে নামায
  পড়ার নেকী বাড়িতে বা বাজারে (নামায) পড়ার অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী।
  আর তা এইভাবে যে যখন তোমাদের কেউ উত্তমরপে অযু করে শুধু নামাযের
  উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে তখন তার প্রতি পদক্ষেপে একটা করে জান্নাতের
  মর্যাদার স্তর উঠু হতে থাকে। আর প্রতি কদমে তার একটা করে গোনাহ মাফ
  হয়। অতঃপর যখন মসজিদে প্রবেশ করে তারপর যতক্ষন নামাযের উদ্দেশ্যে
  থাকে, ততক্ষন সে যেন নামাযেই রত থাকে। আর যতক্ষন নামায পড়ে সেই
  জায়গায় বসে থাকে ততক্ষন পর্যন্ত ফিরিশতারা দু'আ করতে থাকে, তাঁরা

বলতে থাকেন ৪ হে আল্লাহ ! তাদের উপর দয়া কর, হে আল্লাহ ! তাদেরকে ক্ষমা কর আর তাদের তওবা গ্রহণ কর। তবে হাাঁ, এটা ততক্ষন পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষন পর্যন্ত না সে কাউকে ক্ষ্ট দেয় বা অযু ভেঙ্গে না যায়। -- (বুখারী, মুসলিম)

# আমি পূর্ণ নিয়মানুসারে কিভাবে জুম'আ পড়ব ?

- জুম' আর দিন স্নান করব ও নখগুলো কাটব, অতঃপর অযু করে সুগৃদ্ধি—আতর ব্যবহার করতঃ পরিস্থার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরব।
- ২. কাঁচা পিয়াজ্ব বা রসুন খাব না, আর ধুমপানও করব না, আর আমার মুখের ভেতর দাঁতন অথবা মাজন দিয়ে পরিস্থার করে নেব।
- ৩. মসজিদে প্রবেশ করেই দুই রাকাত নামায পড়ব যদিও খতীব মিম্বরে খুতবায় পাকেন। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ রয়েছে, তিনি বলেন ৪ যদি কেউ জুম' আর দিন মসজিদে প্রবেশ করে ঐ সময় যখন ইমাম খুতবা দিতে পাকেন, তখন সে যেন সংক্রেপে দুই রাকাত নামায আদায় করে। (বুখারী, মুসলিম)
- ইমামের খুতবা ওলার জন্য বলে যাব, আর কোন রকম কথাবার্তা বলব না।
- ইমামের (সাধে তাকে) অনুকরণ করে জুম'আর ফরয দুই রাকাত
  নামায পডব (নিয়ত হবে অন্তর ধেকে)
- ৬. ভূম'আর পরে চার রাকা'ত সুন্নাত (মসজিদেই) পড়ব অথবা ঘরে ফিরে গিয়ে দুই রাকাত পড়ব, আর এটাই হল উত্তম।
- ৭. ভুমে'আর দিনে খুব বেশী করে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দর্মদ শরীষ্ঠ পাঠ করব।
- ৮. জুম' আর দিনে বেশী বেশী করে দু' আ করব। কারণ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ জুম' আর দিনে এমন একটি মুহুর্ত আছে, যখন কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট ঐ মুহুর্তে উত্তম কোন জিনিস চায় আল্লাহ তা' যালা তাকে তা দিয়ে দেন। (বুখারী, মুসলিম)

## চাঁদ ও সূর্য গ্রহণের নামায

 হ্বরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহ আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন ৪ রাসৃল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একদা সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি একজন ঘোষণাকারীকে পাঠালেন (এই ঘোষণা দিতে) যিনি ডাক দিচ্ছিলেন ৪

" الصلاة جامعة " বলে। অর্থাৎ নাামাযের জন্য একত্রিত হও। অতঃপর তিনি নামাযে দাড়ালেন এবং দুই রাকা'ত নামাযে চারবার রুকু ও চারবার সিজদা করলেন। – (বুখারী)

২. আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন ৪ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিল, তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাড়িয়ে লোকদের নামায পড়ালেন এবং তাতে কেরাত (কুরআন পাঠ) লম্বা করলেন, তারপর খুব লম্বা করে রুকু করলেন, অতঃপর রুকু পেকে দাড়িয়ে আবার লম্বা কেরাত পড়লেন, কিন্তু এই কেরাত প্রথম কেরাতর তুলনায় কম ছিল। অতঃপর রুকু কলেন লম্বা করে তবুও এই রুকু তুলনামূলকভাবে প্রথম রুকু চাইতে হাল্কা ছিল। তারপর রুকু হতে মাধা উঠালেন। অতঃপর দু'টি সিজ্বদা করলেন তারপর আবার দাড়িয়ে মিতীয় রাকা'তে তাই করলেন যা প্রথম রাকা'তে করেছিলেন। অতঃপর সালামা ফিরালেন, ততক্ষনে সূর্ব গ্রহণ শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবাতে বললেন ৪ নিশ্চরাই সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ কারও জন্ম বা মৃত্যুর কারণে ঘটে না। বরং তা হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত যা তিনি নিজ বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন, তাই যখন তোমরা তা দেখবে তখন নামাযের দিকে ঝাপিয়ে পডবে।

জন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে ৪ যখন তোমরা তা প্রভ্যক্ষ করবে তখন আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। তাকবীর পড়বে, নামায পড়বে ও সাদকা (দান–খায়রাভ) করবে। অভঃপর বললেন ৪ হে মুহামদের (সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মত ! জেনে রাখ ! কোন বান্দা বা বান্দী যখন যিনা করে তখন আল্লাহ তা' য়ালার চেয়ে বেশী কারও আত্ম সম্ভ্রমে আঘাত করে বলি আমি যা জ্ঞাত আছি, যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে খুব কমই হাসতে এবং বেশী বেশী করে কাঁদতে। জেনে রেখো যে আমি তোমাদের সঠিক দাওয়াত পৌছে দিলাম। – (বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত জ্ঞামেউল ওসুল–৬/১৫৬–১৫৮)

#### মত ব্যক্তির জানাযার নামায

(জানাযার নামাযের) প্রথমে অন্তরে নিয়ত করবেন এবং চার তাকবীরের সাথে নিম্লে বর্ণিত নিয়মে নামায সমাগু করবেন।

- প্রথমবার তাকবীরের (আল্লাছ আকবার বলার) পর তা'আউয (আ'উর্বিল্লাহি মনিাশ্ শায়তানির–রাজীম), বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং সূরা ফাতিহা পড়বেন।
  - ২. দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরাদে ইবুরাহীম পাঠ করবেন।
- তৃতীয় তাকবীরের পর সেই দু' আ পড়বেন যা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি
   ওয়াসাল্লাম হতে এই ক্ষেত্রে প্রমাণিত তা হচ্ছে ঃ

اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. (أخرجه مسلم وغيره)

'হে আপ্লাহ তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তাকে মাফ ও মার্জনা কর, তার বাসস্থানকে সম্মানিত কর, তার প্রবেশের জায়গা প্রশস্থ কর, তাকে পানি ও বরফ দিয়ে ধুয়ে দাও (তার পাপ হতে) তাকে গোনাহ হতে এমনভাবে পরিস্কার কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে ধুয়ে সাফ হয়ে যায়, তাকে তার পরিবারের বদলে এক উত্তম পরিবার দান কর এবং তার পত্নীর বদলে উত্তম পত্নী দান কর, তাকে জানাতে দাখিল কর ও কবরের আ্যাব হতে একে মুক্তি দাও। —(মুসলিম)

 চতুর্থ তাকবীরের পর মন যা চায়, সেভাবে দু'আ করবেন এবং ডান দিকে সালাম ফিরাতে হবে।

## মরণ হতে নসীহত হাসিল করা

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ৪

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ،فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . (أل عمران-١٨٥)

'প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মরতে হবে এবং তোমরা সকলে নিজ্প নিজ্প প্রতিষ্ঠল (পুরাপুরি ভাবেই) কিয়ামতের দিন পাবে। সফল হবে, মূলত ৪ সেই ব্যক্তি যে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে ও যাকে জান্নাতে দাখিল করানো হবে, আর এই দুনিয়া তো একটি বাহ্যিক প্রভারণাময় জিনিস।' – (আল–ইমরান –১৮৫) জনৈক কবি বলেন ৪

تــزود للــذى لابــد منــه ــ فإن الموت ميقات العباد وتب مما جنيت وأنـت حي ـ وكن متنبها قبل الرقاد ستندم إن رحلت بغيـر زاد ـ وتشقى إذ يناديك المنادى أترضى أن تكون رفيق قوم ـ لهم زاد وأنـت بغيـر زاد

শুধু তার জন্য পাথেয় সঞ্চয় কর যা আবশ্যক, কারণ সমস্ত মানুষের মরণের সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। আর তৃমি যা পাপ করেছ তা হতে তোমার জীবদ্দশাতেই তাওবা কর, এবং চিরস্থায়ী ঘূমের পূর্বেই সাবধান হয়ে যাও। যদি বিনা পাথেয় নিয়েই পরকালের পথ চলতে থাক, তবে অচিরেই লচ্ছিত হবে। আর মরণের দৃত যখন ডাক দেবে. তখন বড়ই হতভাগ্য বলে বিবেচিত হবে।তুমি কি এটা চাও যে এমন সম্প্রদায় সঙ্গী হবে, যাদের নিকট প্রয়োজনীয় পাথেয় রয়েছে, কিল্পু তোমার হাত একদম শুন্য ?

# ঈদগাহে গিয়ে দুই ঈদের নামায আদায়

- রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আয্হার দিন ঈদ্গাহে গিয়ে প্রথমে নামায পড়তেন। (বুখারী)
- ২, রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ ঈদুল ফিতরের নামায়ে প্রথম রাকাতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। আর দুই রাকা' তেই তাকবীর সমূহের পর কিরাত পড়তে হবে। –(আবু দাউদ হাদীস হাসান)
- ৩.জনৈক সাহাবী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাছা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন যেন আমরা ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আয্হার দিনে ঈদগাহে আযাদ (স্বাধীনা) মেয়েদের, ঋতুবর্তীদের ও কুমারীদের নিয়ে যাই, কিন্তু ঋতুবর্তীরা নামায়ে অংশগ্রহণ করবেনা, কিন্তু বর্ণনাকারীনী (উম্মে আতিয়া) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল আমাদের কোন একজনের নিকট বড় চাদর নেই , (সে কি করবে ?) তিনি বললেন ঃ তার (ইসলামী) বোন নিজ চাদর তাকে পড়তে দিবে। (বুখারী ও মুস্লিম)

## উপরোক্ত হাদীস সমূহ থেকে প্রমাণিত মাসআলাসমূহ ঃ

- ১. দুই ঈদের নামায (হচ্ছে) দুই রাকাত করে, প্রত্যেক নামাযী (ব্যক্তি)
  প্রথম রাকাতের শুরুতে সাত তাকবীর ও দিতীয় রাকাতের প্রথমে পাঁচ তাকবীর
  দিবে। অতঃপর ইমাম সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন একটি সূরা পাঠ করবেন
  এবং দুই ঈদের নামায জামাত সহকারে পড়বেন।
- ২. ঈদের নামায (মাসাল্লায়, ঈদগাহে) পড়তে হবে। মদীনার পার্শেই যা একটি জায়গা ছিল যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাছ আগাই ব্ধি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামায পড়ার জন্য যেতেন এবং তাঁর সাথে অপ্রাপ্ত বয়য় ছেলেরা ও যুবতী মেয়েরা এমন কি মাসিক অবস্থায় থাকা মহিলারা ও যেত।
- ' আল্লামা হাফিয় ইবনে হাজর ফতহুলবারীতে বলেন ঃ এ থেকে বুঝা যায় যে ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে যেতে হবে। আর বিনা ওয়রে মসজিদে ঈদেব নামায হবে না।

# ঈদুল আয্হার দিনে কুরবাণীর বিধান

- ১. আল্লাহর রাস্ল সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ৪ ইদের দিনে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে আমরা নামায আদায় করব, তারপর ঘরে ফিরে এসে কুরবাণী করব। অতএব যে ব্যক্তি ইদের নামাযের পূর্বেই কুরবাণী করল, সে শুধু তার পরিবার বর্গকে গোশত পরিবেশন করল, তার কুরবাণী বলতে কিছুই হল না। – (বুখারী ও মুসলিম)
- ২. রাসূলসাল্লাল্লাল্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনর 3 হে লোকেরা ! নিশ্চয় প্রত্যেক পরিবারের উপর কুরবাণী আবশ্যক।
- (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী,তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা)
   এবং হাফিয় ইবনে হাজর (রহঃ) ফতহল বারীতে এই হাদীসের সূত্রকে
   বর্লিষ্ঠ বলেন।
- এ. রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ৪ যে ব্যক্তি সামর্থ
  থাকা সত্ত্বেও কুরবাণী না করে সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটে না আসে।

  –(ইবনে মাজা)

মুসতাদরাক হাকিম এবং আল্লামা আলবানী (হাফেযাহল্লাহ) এই হাদীসকে জামে সহীহতে বলেছেন।

## ইসতিসকার (বৃষ্টি চাওয়ার) নামায

১. সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহ্ আনহম) বর্ণনা করেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিসকার নামাযের জন্য ঈদগাহে গেলেন এবং বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন, অতঃপর কিবলামুখী হলেন, দুই রাকাত নামায পড়লেন আর এমনভাবে চাদর উন্টালেন যে তার ডান দিককে বামদিকে করে দিলেন।
— (বৃখারী)

(দু' আর আগে নামায পড়া যেতে পারে।)

২. হযরত আনাস বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ও যখন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল, তখন তিনি হযরত আন্দাসের নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করার দরখাস্ত করেন এবং বলেন ৪ হে আল্লাহ ! এর পূর্বেতো আমরা তোমার নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলায় দু'আ করতাম, তখন তুমি আমাদের বৃষ্টি দান করতে, আর এখন আমরা তোমার নবী (সাঃ) চাচার অসীলায় দু'আ করি, আমাদের বৃষ্টি দান কর, অতঃপর বৃষ্টিপাত শুরু হয়। – (বুখারী)

উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, মুসলমানরা নবীর (সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুগে দু'আ করানোর জন্য তাঁর অসীলা নিতেন, বৃষ্টির জন্য তাঁর নিকট দু'আর দরখাস্ত করতেন, অতঃপর যখন তিনি মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলেন (পরলোক গমন করলেন), তারপর তাঁরা কখনো তাঁর নিকট দু'আর দরখন্ত করেন নি, বরং আল্লাহর রাস্লের চাচা আম্বাসের নিকট দু'আ করার দরখন্ত করেন, এটা সেই সময় যখন তিনি জ্বীবিত ছিলেন। অতঃপর হযরত অম্বাস তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন।

## মুসাল্লীর সন্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকুন

রাসূল সাল্লাল্ল্যুহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি কেউ জানত যে নামায অবস্থায় কোন ব্যক্তির সমুখ দিয়ে যাওয়াটা কতবড় অন্যায়, তাহলে তার জন্য উত্তম হত ৪০ দিন (দিন বা বৎসর) অপেক্ষা করা।

আবু ন্যর (রাঃ) বলেনে ঃ আমি জ্ঞানিনা তিনি ৪০ দিন, মাস বা বৎসর বলেছিলেন। – (বুখারী)

এই হাদীসে নামায আদায়কারীর সিজ্ঞদার জায়গার ভিতর দিয়ে যাওয়ার কথা বুঝাচ্ছে। তাতে আছে পাপ ও ভয় প্রদর্শন। সমুখ দিয়ে অভিক্রমকারী যদি জানত এতে কি ধরণের পাপ হয়, তাহলে ৪০ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করত। কিন্তু যদি সিজ্ঞদার বাহির দিয়ে অভিক্রম করে তবে তাতে কিছু হবে না এটাই হাদীসের ভাষ্য।

আর মুসল্লির জন্য জরুরী হচ্ছে, সে তার সম্মুখে সুতরার (আড়ের) ব্যবস্থা করে,যাতে তার সমুখ দিয়ে যাবার সময় অতিক্রমকালী সতর্কতা অবলম্বন করে, কারণ রাসূল সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে

যখন কোন ব্যক্তি নামায়ে দাড়ায় তখন যেন মানুষ হতে সুতরা করে নেয়।

তারপরও যদি কেউ সুতরার ভিতর দিয়ে গমন করে তবে সে (নামাযী) যেন তাকে গলাধাক্কা দেয়। যদি সে বাধা না মানে তবে যেন তার সাথে যুদ্ধ করে। কারণ সে ব্যক্তি শয়তান। – (বুখারী ও মুসলিম)

এটা সহীহ্ হাদীস যা বুখারীতে আছে, আর এই হাদীস মসজিদুল হারাম ও মসজিদে রাসূল সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কেই ব্যাপকতার কারণে শামিল করে এবং যখন তিনি এই হাদীসটি বলেন তখন তিনি মকায় অথবা মদীনায় ছিলেন। এর দলীল হচ্ছে ঃ

১. ইমাম বুখারী (তাঁর সহীহ্ কিতাবের ১/১২৯) অধ্যায় ৪ (নামায আদায়কারী তাকে বাধা দেবে যে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে) এতে উল্লেখ করেন ৪ ইবনে উমর (রা৪) কাবা শরীফে নামাযরত অবস্থায় তাশাঘদ পড়ার সময় তাঁর সয়ৢখ দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে বাধা দেন। তারপর বলেন ৪ যদি সে লড়াই ব্যতীত বাধা না মানে তবে তার সাথে লড়াই কর। হাফিয় ইবনে হাজর (রহ৪) ফতহল বারীতে বলেন ৪ এখানে কাবা শরীফের ঘটনা এজন্য উল্লেখ করা হল, যাতে করে লোকেরা এই ধারণা পোষণ না করে য়ে প্রচন্ত তীড়ের দরন ঐ স্থানে মুসল্লীর সয়ৢখ দিয়ে গমন করা ক্ষমার যোগ্য

উপরেক্ত ইবনে উমরের হাদীসটি যাতে কাবার উল্লেখ হয়েছে তা ইমাম বুখারীর ওসতাদ আবু নু'আইমের কিভাব 'আস্সলাতে' পুরো স্ত্রসহ বর্ণনা করেন।

২. কিন্তু হাদীলে আছে যে, কাবা শরীকে সুতরা ব্যতীত নামায আদায় করা কালীন কেউ তার সন্মুখ দিয়ে গমন করলে কোন গুনাহ্ হবে না, তা সঠিক ন/
য। কারণ তার সনদে অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে, আর সেই হাদীস হচ্ছে নিম্নরূপ ৪
ইমাম আবু দাউদ বলেন ৪ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন সুফিয়ান বিন ওয়াইনাহ্
তিনি বলেন ৪ আমাকে হাদীস বয়ান করেন কাসীর বিন কাসীর বিন আল—
মুতালিব বিন আবি ওয়াদাআ তিনি বর্ণনা করেন নিজ পরিবারের কোন এক
অজ্ঞাত ব্যক্তি হতে, সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি বর্ণনা করেন তাঁর দাদা হতে তিনি
একদা নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনী সাহ্য দরজার নিকট নামায
আদায় করতে দেখেন, আর লোকেরা তাঁর সমুখ দিয়ে গমনাগমন করছিল অপচ
তাঁরও লোকদের মাঝে কোন সুতরা ছিলনা।

নোট ঃ ইবনে মাযা খুয়াইমার রেওয়ায়েতে আছে ৪০ বংসর এবং হাফিয ইবনে হাজর এই হাদীসকে সহীহ্ বলেন)। সুফিয়ান বলেন ঃ তাঁর ও কাবা ঘরের মাঝে কোন সুতরা ছিলনা । সুফিয়ান আরো বলেন ঃ ইবনে জুবাইর আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে আমাকে কাসীর তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। ইবনে জুরাইজ বলেন ঃ আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম তখন তিনি বললেন ঃ আমি আমার পিতা হতে শুনিনি বরং আমার পরিবারের কোন একজন আমার দাদা হতে এই হাদীসটি বয়ান করেন।

হাফিয ইবনে হাজর (রঃ) ফতহল বারীতে বলেন ঃ এই হাদীসটি হচ্ছে (মা'লুল) ক্রটিযুক্ত।

৩.সহীত্ব বুখারীতে (অধ্যায় ৪ মঞা ও অন্যান্য জায়গায় স্তরা করা। আরু হজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ৪ রাস্ল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুর বেলা বের হন এবং মঞ্চার বাতহা নামক স্থানে যোহর ও আসরের নামায ২ রাকাত করে আদায় করেন এবং সামনে (সূতরা হিসেবে) ছোট একটি লাঠি দাড় করেন। ("আনাযা") এমন এক লাঠি যার মাথায় লোহা লাগানো থাকে। মোদা কথা ৪ যে স্থানে মুসল্লী সিজদা করে সেই স্থান দিয়ে যাতায়াত করা হারাম। তাতে পাপ হয় এবং কঠোর শান্তির ভয় ও আছে যদি মুসল্লির সামনে সূতরা থাকে, তবে তা হারাম শরীফেই হোক বা অন্যত্র হোক না কন। কারণ তা পূর্বেই এ সম্বন্ধে কয়েকটি সহীহ্ হাদীস পেশ করা হয়েছে তবে কেউ যদি প্রচন্ড ভীড়ের কারণে অপারগ হয় তবে তার জন্য জায়েজ



## রোযা ও তার উপকারীতা

মহান আল্লাহ বলেন ৪

يأيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . (البقرة-٨٢)

' হে ঈমানদারণণ ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করে দেওয়া হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীর উন্মতদের উপর ফরয করা হয়েছিল ; ফলে আশা করা যায় যে, তোমাদের মধ্যে 'তাকওয়ার' গুণ ও বৈশিষ্ট জাগ্রত হবে।'
-- (বাকারা-১৮২)

আর রাস্ল সাক্ষাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরপ। (অর্ধাৎ জাহান্লাম হতে রক্ষাকারী) – (বুখারী ও মুসলিম)

হে আমার মুসুলিম ভাই ! জেনে রাখুন, সিরাম (রোযা) একটি ইবাদাত এবং এর নানা প্রকারের উপাকারিতা আছে। তন্মধ্যে ঃ

- ১– সাওম হযমের যন্ত্র ও পাকস্থলীকে সর্বদা কার্যে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরতি দান করে এবং শরীরের যে বর্জ্য পদার্থ আছে তাকে নিঃস্বরণ করে। শরীরের শক্তি জোগায়। আর তা নানা ধরনের রোগ হতে নিরাময় দান করে। আর ধূমপানকারীকে ধূমপান হতে দিবসকালে বিরত রাখে। এইভাবে রোযা তাকে উহা ত্যাপ করতে সাহায্য করে।
- ২- সাওম আত্মাকে সুস্থ করে তুলে, ফলে তা কল্যাণ, নিয়মশৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা, আনুগত্য ও ধৈর্য্যের মধ্যে চলতে অভ্যস্ত করে তোলে।
- ৩– সাওম আদায়কারী নিজেকে তার অন্যান্য সিয়াম আদায়কারী ভাইদের সমকক্ষ মনে করে। কারণ তাদের সাথে একত্রেই সিয়াম শুরু করে এবং ইফভারও করে। ফলে সবাই ইসলামের একত্ববাদের উপর এসে যায়।সাথে সাথে সে যে ক্ষুৎ্–পিপাসা অনুভব করে তাতে তার অন্যান্য অনুভব ও অভাবী ভাইদের কট্ট অনুভব করতে পারে।

# সাওম সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস

১. রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪

من صام رمضان إيماناً وإحتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه - (بخارى)

' যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় সিয়াম (রোযা) পালন করে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় ।' – (বুখারী ও মুসলিম) ২. তিনি আরো বলেন ঃ

من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر . (مسلم)

' যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পালন করে এবং শাওয়ালের আরও ছমটা রোযা আদায় করে সে যেন বৎসরই সিয়াম পালন করল। – (মুসলিম)

৩. তিনি আরো বলেন ৪

من قام رمضان إيماناً وإحتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه – (بخارى و مسلم)

' যে ব্যক্তি রমযানের তারাবিহ্ ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় আদায় করে তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। – (বুখারী ও মুসলিম)



# রমযানে আপনার উপর অপরিহার্য কার্যসমূহ

হে মুসলিম ভাই ! জেনে রাখুন, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের উপর রোযাকে ফর্য করেছেন যেন আমরা তা আদায় করত ঃ তাঁর ইবাদত করি। আর যাতে করে আপনার সিয়াম কবুল ও উপকারী হয়, তার জন্য নিম্নে বর্ণিত আমল সমূহ করুন ৪–

১– নামাযের সংরক্ষন করুল। বহু সিয়াম (রোযারত) পালনকারী এমন আছে যারা নামাযকে অবহেলা করে। অথচ তা হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে অন্যতম একটি ভিত্তি এবং তা ত্যাগ করা কুফুরীর অন্তর্গত।

২. আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হোন এবং কুফুরী ও দ্বীনের প্রতি গালমন্দ করা হতে সতর্ক পাকুন। আর মানুষের সঙ্গে খারাপ আচরণ পরিহার করে চলুন। আর ভাবুন যে আমি সিয়াম পালনকারী। এইভাবে রোযা আআকে সুসংযত করে তোলে, আর চরিত্রের খারাপ দিকটা দূরীভূত করে। আর কুফুরী কাজ করা হতে বিরত রাখে যা মুসলিমদের দ্বীন হতে বের করে দেয়।

এ. রোযাব্রত পালনকরা অবস্থায় কোন অসার বা কটু কথা বলবেন না,

যদিও তা হাস্য কৌতুকই হোক না কেন, কারণ ঐরপ আচরণ আপনার
রোযাকে নষ্ট করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তোমাদের কেউ সিয়াম পালনকারী হয়, তবে সে যেন আলফাল কথা না বলে, আর যেন কর্কশভাষী না হয়। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা হত্যা করতে উদ্যত হয়, তবে সে যেন বলে, আমি সিয়াম পালনকারী, আমি সিয়াম পালনকালী। –(বুখারী ও মুসলিম)

- ৪. সিয়ামের দ্বারা ধ্মপান পরিত্যাগ করতে সচেষ্ট হউন। কারণ তা ক্যাপার ও যক্ষা রোগের উপাদান। আপনি নিজকে দৃঢ় প্রত্যয়ের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হোন, যেভাবে উহা দিবসে পরিহার করেছেন সেভাবে রাত্রিতেও উহা পরিত্যাগ করন। যার ফলে আপনার স্বাস্থ্য ও সম্পদ উভয়ই রক্ষিত হবে।
- ৫.ইফতার করার সময় অতিভোজন করবেন না যা রোযার উপকারিতাকে ব্যাহত করে। আর আপনার স্বাস্থ্য ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে।
- ৬. চলচ্চিত্র ও দ্রদর্শন উপভোগ করা হতে বিরত হোন। কারণ এতে চরিত্রের পদস্থলন ঘটে, আর রোযার উপকারিতা বিঘ্নিত হয়।

- ৭. অধিক সময়ব্যাপী রাত্রি জ্ঞাগরণ করবেন না, কারণ হয়ত সাহ্রী খাওয়া ও ফজরের নামায ছাড়া যেতে পারে। আপনার অপরিহার্য কর্তব্য যথাসম্ভব ভোরে ভোরেই শুরু করুন। রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেনঃ হে আল্লাহ! আামর উন্মতের প্রভাতকালীন সময়ে বরকত দান করুন। –(আহমদ, তিরমিয়ি সহীহ)
- ৮. অধিক পরিমাণে নিজের আত্মীয়–স্বজন বাড়ী ও অভাবীদের দান খয়রাত করুন। আর নিকট আত্মীয়দের বাড়ী বেড়াতে যান এবং শত্রুতা পোষণকারীদের শত্রুতা মীমাংসা করিয়ে দিন।
- ৯. অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করুল, তেলাওয়াত করুল বা তা শ্রবণ করুল। আর উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সচেষ্ট হোন, তার উপর আমল করুল, আর মসজিদে গিয়ে উপকারী বিদ্যাচর্চা সমূহ শ্রবণ করুল। আর রম্যানের শেষ দশকে মসজিদে এ' তেকাফ করা সুন্নাত।
- ১০. তার সঙ্গে সিয়ামের উপর লিখিত বই পুস্তক পড়ুন যাতে তার হকুম আহকাম শিক্ষা করতে পারেন। তখন জানতে পারবেন যে ভুল বশতঃ খাবার ভক্ষণ করলে বা পানীয় পান করলে রোযা নষ্ট হয় না। আর রাত্রে গোসল ফরয হলে তা রোযার কোন ক্ষতি করে না, যদিও পবিত্রতা অর্জন করা ও নামাযের জন্য গোসল করা ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য।
- ১১. রম্যানের সিয়ামের (রোযার) সুরক্ষণ করুন। আর আপনার সন্তানদের যখনই সামর্থ হবে তখন হতেই রোযাব্রত পালনে অভ্যন্ত করে তুলুন। ধর্মীয় কারণ ব্যতীত রোযা ত্যাগ করা হতে সাবধান থাকুন। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে একদিন রোযা ভঙ্গ করবে, তার জন্য তা কাযা আদায় করাও তাওবা করা ওয়াজিব (অপহার্য)।

আর যে ব্যক্তি রমাাযানের দিনে স্ত্রী সহবাস করবে সে তার কাফ্ফারা আদাম করবে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী। প্রথম হুকুম কোন ক্রীতদাস মুক্ত করা আর যে প্রটা করতে অসামর্থ সে যেন একটানা (বিনা বিরতিতে) দুই মাস যাবৎ রোযাব্রত পালন করে। আর যে ব্যক্তি ওটা করতে ও অসামার্থ সে যেন ৬০ জন মিসকিনকে ভোজন করায়।

১২. হে মুসলিম ভাই ! রমাযান মাসে রোযা ভঙ্গ করা হতে বিরত পাকুন। আর কোন ওযর বশতঃ (ভঙ্গ) করলেও অন্যদের সামনে প্রকাশ করবেন না। কারণ রোযা ভঙ্গ করা আল্লাহর সামনে বাহদুরী দেখানোরই শামিল আর এটা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, আর সমাজকে করা হয় কলৃষিত। আর জেনে রাখুন যে রোযারত পালন করল না ভার জন্য ঈদ পালন করা অনর্থক কারণ সিয়াম সম্পন্ন করার পর ঈদ হল আনন্দের দিবস। এই দিবসে ইবাদত করুল হয়।

### হজ্জ ও উমরা সম্বন্ধে জ্ঞান সমূহ

১. মহান আল্লাহ বলেন ৪

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غنيي عن العالمين. (ال عمران-٩٧)

' লোকদের উপর আল্লাহর এই অধিকার রয়েছে যে, যার এই ঘর পর্যন্ত পৌছিবার সামর্থ্য আছে, সে যেন তার হাজ্ব সম্পন্ন করে। আর যে এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে তার জেনে রাখা আবশ্যক যে আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন।' – (আল–ইমরান–৯৭)

২, রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক উমরাহ হতে অন্য এক উমরাহ, এই দুই উমরাহ পালন করার মধ্যবর্তী সময়ের কাফ্ফারা স্বরূপ, আর কবুল হওয়া হঞ্জুর পুরস্কার একমাত্র জান্লাত। – (বুখারী ও মুসলিম)

৩. রাস্ল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ৪ যে ব্যক্তি এমনভাবে হজ্ব আদায় করল যাতে কোন অন্ত্রীল কথা কিংবা কাজ কিংবা ফাসেকী কোন কর্ম করল না, সে যেন তার পাপ হতে এমনভাবে পবিত্র হয়ে গেল যেন এই মাত্রই তার মাতা তাকে প্রসব করল। – (বুখারী ও মুসলিম)

৪. রাস্লল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন 3

### خذوا عني منا سككم . (رواه مسلم)

'তোমরা আমার নিকট হতে হঞ্জের নিয়মাবলী শিখে নাও।' (মুসলিম)

৫. হে মুসলিম ভাই! যখনই আপনার নিকট ঐ পরিমাণ অর্থ হবে যে অর্থ দার' মক্কা শরীফ যাওয়া ও আসার ব্যবস্থা হয় তথন শীঘ্রই ফর্য হজ্ব আদায় কক্কন। আর এটা জক্ররী নয় যে, হজ্বের পর অন্যদের জন্য হাদীয়া তেইফা আনার মত পয়সা আপনার নেই, তাই কিভাবে হজ্ব করবেন ? মূলত আল্লাহ এই ওয়র কবুল করবেন না। তাই অসুস্থ হওয়া, দারিদ্রতা আসা বা

পাপী হয়ে মরার পূর্বেই হজ্ব সম্পন্ন করন্দ। কারণ হজ্ব হচ্ছে ইসলামের রুকন সমূহের একটি রুকন, যার ইহ জগতে ও পর জগতে অনেক উপকারিতা রয়েছে।

৬. আর উমরা ও হক্ত্বের জন্য যে অর্থ ব্যয় করবে তা হালাল কামাই হওয়া অবশ্যক, যাতে করে আল্লাহ তা করুল করেন।

 কোন মহিলার জন্য মুহরেম পুরুষ ব্যতীত একাকী হল্পের বা যে কোন সক্ষর করা হারাম।

কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪

### ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم

' কোন মহিলা কখনই কোন মুহরেম পুরুষ ব্যতীত সফর করবে না।' –(বুখারী ও মুসলিম)

৮. কারো সাথে কোন শব্রুতা থাকলে আপোষ—মীমাংসা করে নিন। আর ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করুন। আর বিবি ও সন্তানদের উপদেশ দিন যেন তারা সাজ সজ্জা করে, গাড়ী (যানবাহন) ঈদের দিনের মিট্টি বিতরণ ও নিমন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যাপারে অর্থের অপচয় না করে।

কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪

#### " كلوا واشربوا ولا تسرفوا "

- ' খাও পান কর, কিন্তু অপচয় কর না।' (সরা আরাফ-৩১)
- ৯. হন্ধ্ব মুসলিমদের জন্য এক বিরাট সম্বেলন ক্ষেত্র। এতে তারা এক অপরকে জানতে পারে, ভালবাসা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, আর তাদের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য একে অপরকে সহযোগ্রিতা করতে পারে। আর তার সাথে দুনিয়া ও আথিরাতের লাভের কার্যসমূহ করতে পারে।
- ১০. আর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে আপনি নিজ সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য একমাত্র মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবেন। সকলকে ছেড়ে একমাত্র তাঁর নিকট দু'আ করবেন। কারণ আল্লাহ বলেন ৪

" قل إنما أدعو ربى ولا أشرك به أحدا " (الجن-٢٠)

' হে নবী ! বলুন, আমিতো একমাত্র আমার প্র'ভুকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। ' – (জ্বিন–২০)

 বছরের যে কোন সময় ওমরাহ্ করা জায়েজ। তবে রময়ান মাসে ওমরাহ্ করা উত্তম। কারণ রাসল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

'রম্যানে উমরাহ করা হল্পের সমত্ল্য।' -(বুখারী ও মুসলিম)

১২. আর মসজিদুল হারামের নামায আদায় করা অন্য যে কোন মসজিদে নামায আদায় করা হতে একলক্ষ গুণ বেশী নেকী পাওয়া যায়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার এই মসজিদে (মসজিদে নন্দী) এক রাকা'ত নামায আদায় করা অন্য যে কোন মসজিদে হাযার রাকা'ত নামায আদয় করা হতে উত্তম শুধু মসজিদুল হারাম ব্যতীত। – (মুসলিম)

তিনি সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ মসজিদুল হারামে নামায আদায় করা আমার এই মসজিদে নামায আদায় করা হতে একশত গুণ বেশী উত্তম। (সহীহ মুসনাদে আহমদ)

১০০x১০০০= ১,০০,০০০ বা এক লক্ষ গুণ।

১৩. আপনার জন্য উত্তম হচ্ছে হচ্ছে তামাত্ত্ব করা, তামাত্ত্বর নিয়ম হচ্ছে প্রথমে উমরাহ্ করে তা থেকে হালাল হওয়া, তারপর হচ্ছে আদায় করা। কারণ রাস্প সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ও হে মুহাম্মদ (সাঙ) এর বংশধর ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ হন্ধু আদায় করে সে যেন হন্ধ্বের সাথে উমরাহ্ ও আদায় করে। – (ইবনে হিবান আলবানী সহীহ বলেন)



### উমরাহ্র কার্যাবলী

 ইইরাম ৪ মিকাত হতে ইইরামের কাপড় পরিধান করবেন আর বলবেন " লাব্বায়েক আল্লাহন্মা বিউমরাহ্"

'হে আল্লাহ ! আপনার দরবারে উমরাহ্ করতে উপস্থিত হয়েছি।' তারপর উচ্চপ্রয়ে তলবীয়া পড়বেন ঃ

لبيك أللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحسمة والنعسمية لك والملك لاشسريك لك.

"লাব্বায়েক আল্লাহম্মা লাব্বায়েকা লা—শরীকা লাকা লাব্বায়েকা ইন্নাল হামদা ওয়ানে, মাতা লাকা ওয়াল মূল্কা 'লাকা লা—শরীকা লাক "।

অর্থাৎ হে আল্লাহ! উপস্থিত হয়েছি, আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। হে আল্লাহ! আপনার কোন অংশীদার নেই। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা এবং নিয়ামত আপনার নিকট হতে এবং সমস্ত রাজত্বও আপনারই। আর আপনার কোন শরীক নেই।

২. তাওয়াফ ৪ যখন মঞা শরীফে পৌছে যাবেন, তখনই হারামে চলে যান, তারপর কাবা ঘরের চতুর্দিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করুন। হাজরে আসওয়াদ হতে ওরু করবেন এই বলে " بسبم الله، الله أكبر " বিসমিল্লাহ্ আল্লাহ আকবার।

যদি সম্ভব হয় তবে পাধরে চুমা দেন, তা নাহলে ভান হাত দ্বারা ইশারা করুন। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে প্রত্যেকবার ভান হাত দ্বারা রোকনে ইয়ামনী স্পর্শ করুন। এখানে ইশারা ও করবেন না, চুমাও খাবেন না আর দুই রোকনের মধ্যবতী জায়গায় বলুন 3

ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.

'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাহ্ অফিল আথিরাতি হাসানাহ্ একিনা আযাবান্নার অর্থাৎ (হে আমাদের প্রভু আমাদের দুনিয়াতে ও কল্যাণ দান কর এবং পরকালও আমাদিগকৈ কল্যাণ দাও, আর আগুনের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা করন্দ।'

তারপর তাওয়াফ সেরে মাকামে ইবাহীমের পিছনে দুই রাকা'ত নামায আদায় করুন। প্রথম রাকা'তে পড়ুন সূরা কাফিরুন এবং দিতীয় রাকা'তে পড়ুন সূরা ইখলাস।

৩. সায়ী ৪ তারপর সাফা পহাড়ে আরোহন করন। অতঃপর কাবার দিকে মুখ করে দুই হাত আকাশের পানে উঠিয়ে পড়ুন ৪

" إن الصفا والمروة من شعائر الله "

উচ্চারণ ৪ ইন্নাসাসাফা অলমারওয়াতা মিন শা'আয়িরিল্লাহ্ " অর্থাৎ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভূক্ত।"

আমি সেখান থেকেই আরম্ভ করব যেখানে থেকে আল্লাহ আরম্ভ করেছেন। অতঃপর কোন ইশারা ব্যতীতই তিনবার তিনবার আল্লাহ আকবার বদবেন। তারপর বদবেন তিনবার ৪

لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله وحده ، انجنز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده .

অর্থাৎ \_আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সমস্ত রাজত্ব তীরই আর সমস্ত প্রশংসাও তার জন্য আর তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।'

ু আন্ত্রাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে তিনি সাহায্য করেছেন। তিনি একাই সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন।

তারপর প্রতিবার সাফা ও মারওয়াতে উঠে একই নিয়ম পালন করুন ও সাথে সাথে দু'আ করুন। সাফা ও মারওয়ার মাঝে দুই সবুদ্ধ বাতির মধ্যকার অংশটুকু দ্রুত গতিতে অতিক্রম করবেন। সায়ী সাতবার করতে হবে, যাওয়ার (সময়) একবার ও আসার সময় একবার হিসেব করতে হবে।

 ৪. অতঃপর পূর্ণভাবে মাধা মুক্তন করুল অধবা চুল খাটো করুল। আর মহিলারা তাদের চুলের অগ্রভাগ সামান্য কটিবে।

### হজ্বের কার্যাবলী

ইহরাম বাধা, মিনাতে রাত্রি যাপন, আরাফায় অকুফ করা, মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা, পাধর মারা, কুরবাণী করা, মাধা মুন্ডন, তাওয়াফ করা, সাফা–মারওয়ার সায়ী করা এবং ঈদের রাত্রিগুলি মিনায় যাপন করা।

১, যীল হচ্ছের অষ্টম দিনে মকাতে ইহরামের কাপড় পরিধান্ করুন।
ভারপর বলুন ৪ " ليك اللهم لييك "

(লাপায়েক আল্লাহমা হাচ্জাহ) হে আল্লাহ ! আমি হন্তু আদায় করার জন্য হাযির হলাম।

তারপর মিনাতে গমন করে সেখানে রাত্রি যাপন করুন। সেখানে পাঁচ ওয়ান্ডের নামায কসর করে আদায় করুন। যোহর আসর ও এশা এই তিন ওয়ান্ডের নামায নির্দিষ্ট ওয়ান্ডে দুই রাকা'ত করে আদায় করবেন।

- ২. তারপর যিলহজ্জ্ব মাসের নয় তারিখে সূর্যোদয়ের পরে আরফা গমন করুন। সেখানে যোহর ও আসরকে 'জম তকদীম' (যোহরের ওয়াক্তই আসরের নামায ধারাবাহিক ভাবে) একসঙ্গে আদায় করুন, এক আয়ান ও দুই ইকামতে। তখন কোন সুনুত আদায় করবেন না তবে একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন, তা হচ্ছে আরাফাতের সীমার মধ্যে রোযা বিহীন অবস্থায় ধাকবেন, তালবিয়া পাঠ করবেন এবং একমাত্র আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকবেন। কারণ আরাফাতে অবস্থান করা হচ্ছের মুল রুকন।
- ৩. সূর্যান্তের পর আরাফাত হতে বের হয়ে ধীরে ধীরে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হউন। সেখানে মাগরিবের ও এশা এক সাথে 'জমা তাখর' (এশার সময়ে মাগরিবের নামায জমা) করে আদায় করুন। তারপর সেখানে রাত্রি যাপন করে ফজরের নামায আদায় করুন। অতঃপর মাশআরুল হারামে অধিক পরিমাণে আল্লাহকে অরণ করুন। তবে দুর্বলেরা অর্ধরাত্রি যাপন করার পর রওয়ানা দিতে পারে।
- ৪. তারপর ঈদের দিনে সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুযদালিফা হতে রওয়ানা হয়ে মিনার দিকে অগ্রসর হোন। মিনা পৌছে বড় জয়রাতে সূর্যোদয়ের পর সাতটা ক্ষুদ্র কংকর " আল্লাছ আকবার " বলে নিক্ষেপ করা চলে। তবে এটা লক্ষ্য

রাখবেন যে কংকর রমীর স্থানে পৌছিল কিনা ? যদি না পৌছে তবে আবার মারুন।

- ৫. অতঃপর কুরবাণী করন্দ এবং মিনা বা মঞ্চাতে সেই কুরবাণীর পশুর চামড়া ছাড়িয়ে ফেলুন। সেই গোশত নিজে খান ও দরিদ্রদের খাওয়ান। যদি আপনার কাছে কুরবাণী ক্রয় করার পয়সা না থাকে তবে হজ্বের মধ্যে তিন দিন রোযারত পালন করন্দ, আর নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করার পর বাকি ৭টি রোযা আদায় করন্দ। মেয়েদের ক্ষেত্রে একই মাসআলা প্রযোজ্য তার উপরেও কুরবাণী করা ওয়াজিব, অসমর্থ হলে সিয়াম পালন করবেন। এই নিয়ম হজ্জে তামাত্ব ও হজ্জে কিরানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- ৬. তারপর সম্পূর্ণভাবে আপনার মন্তক মুক্তন করুন বা সমগ্র মাথার চুল খাটো করুন তবে মুক্তন করা সর্বোত্তম। অতঃপর আপনার পোষাক পরিধান করুন। এখন আপনার জন্য স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সমস্ত কিছুই হালাল (বৈধ) হয়ে গেল।
- তারপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করুল। তারপর আপনার জন্য সহবাস হালাল হয়ে যাবে। আর তাওয়াফ ঈদের শেষ দিন (১৩ যিলহছজ) পর্যন্ত দেরী করে আদায় করাও চলে।
- ৮. তারপর ঈদের দিনগুলোর জন্য মিনায় প্রত্যাবর্তন কর্ব এবং সেখানে প্রয়াজিব হিসেবে রাত্রি যাপন করুল। প্রত্যহ যোহরের পর জামরাতে তিনটা কংকর নিক্ষেপ করুল। উহা জামরা সুগরা (ছোট জামরা) হতে আরম্ভ করুল। যদি রাত হয়ে যায় তবুও মারা চলবে। প্রতিটি জামরায় সাতটি করে কংকর মারবেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় "আল্লাহু আকবার" বলুন। আর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি মিনা থেকে যেতে চায় সে ১১ ও ১২ তারিখ ঈদের চতুর্ধ দিন ও কংকর মারবেন। আর যে ব্যক্তি বিগম্ব করে মিনা থেকে যাবে তিনি ১৩ তারিখে ঈদের চতুর্ধ দিনও কংকর মারবেন। ছোট ও মাঝারি শয়তানকে পাধর নিক্ষেপ করে হাত তুলে দো' আ করা সুন্নত। মেয়েদের, রোগীদের, ছোটদের ও দুর্বলদের পক্ষ হতে অন্যরা কংকর মারতে পারবে। কোন জরুরী পরিস্থিতির কারণে ঈদের হিতীয় বা তৃতীয় দিনেও তা নিক্ষেপ করা যাবে। বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব।এই তাওয়াফ করার সময় সাথে সাথে সফর শুরু করতে হবে।আর তা ছেড়ে দিলে বা রমী (ক্রুরাণী মঞ্কায়) যবেহ করতে হবে।

### হজ্ব ও ওমরাহ্র আদ্ব সমূহ

- একনিষ্ঠতার সঙ্গে একমাত্র আল্লাহর জন্যই হছ্জ সম্পন্ন করন। আর মনে মনে বলুন 3 হে আল্লাহ! এই হছ্জ কোন লোক দেখানো বা শোনানো আমল নয়।
- ২. সৎ ও নেক লোকদের সফর সাথে করুন এবং তাদের পরিচর্যা (খিদমত) করতে সচেষ্ট হোন। আর আপনার প্রতিবেশী কর্তৃক দেয়া কষ্ট সহ্য করুন।
- কিগারেট ক্রয় করা হতে বিরত পাকুন ও ধূমপান ত্যাগ করুন। কারণ তা হারাম। শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, পার্শবতী লোকের জন্য কষ্টদায়ক ও অর্থের অপচয় হয়, আর তার মধ্যে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা হয়।
- প্রত্যেক নামায়ের সময় মিসওয়াক করুন। আর যময়য়ের পানি ও খেজুরের সাথে মিসওয়াকের ও তোহ্ফা নিয়ে নিন। কারণ সহীহ্ হাদীসে এ সবের ফয়িলত বর্ণিত হয়েছে।
- ৫. মহিলাদের স্পর্শ করা হতে ও তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হতে সতর্কতা অবলম্বন করুন। আর আপনার সাধী মহিলাদের অপর পুরুষ হতে পর্দায় রাখার চেষ্টা করুন।
- ৯. কখনও মুসল্লীদের নোমাযীদের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে চলাফেরা করে তাদের
   কট্ট দিবেন না। বরঞ্চ যেখানে বসার জায়গা পাবেন সেখানে বসে পড়বেন।
- নামাযরত ব্যক্তির সশ্মৃথ দিয়ে চলাচল করবেন না এমনকি দুই হারাম শরীফেও। কারণ তা শয়তানের কার্য।
- ৮. নামায আদায়ে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করুন। কোন সূতরা (যেমন দেওয়াল, কারো পেছনে বা কোন থলে হোক না কেন) সামনে রেখে নামায আদায় করুন। ইমামের সূতরাই মুকতাদীদের জন্য যথেষ্ট।
- ৯. তাওয়াফ, সায়ী, পাথর নিক্ষেপ, হজরে আসওয়াদে চুম্বন দেয়া প্রভৃতি কার্যকালীন সময় আপনার আশপাশের লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, যাতে তারা কোন কষ্ট না পায়।এই নমতা অত্যন্ত আবশ্যকীয় কর্ম।
  - ১০. আল্লাহ ব্যতীত অনোর নিকট দ'আ করা হতে সাব্ধান থাকবেন।

কারণ এটা শিরকের অন্তর্ভূক্ত, যাতে হঙ্জ ও সমস্ত আমাল বাতিল হয়ে যায়। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

" لئن أشركت ليحبطن عملك ، ولتكونن من الخاسرين " (الزمر - ٦٥)

অর্থাৎ যদি তুমি শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে, আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। –(সূরা যুমার–৬৫)



### মসজিদে নববীর কতিপয় আদব কায়দা

 যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন তখন প্রথমে ডান পা অগ্রসর করে ভিতরে প্রবেশ করুন এবং বলুন

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللّهم افتح لى أبواب رحمتك . "

বিসমিল্লাহ্ ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাস্লিল্লাহ্, আল্লাহুমাফতাহুলী আবওয়াবা রাহমাতেকা। অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করছি, আর তাঁর রাস্লের উপর সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমাতের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করুল।

তারপর দুই রাকা'ত তাহিয়্যাতৃল মসজিদের নামায আদায় করুন।
 তারপর রাস্ল সাল্লাল্লা
 আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাম পেশ করুন ৪

" السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبابكر، السلام عليك يا عمر . "

আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাস্লাল্লাহ, আস্সালামু আলাইকা ইয়া আবা বাক্রিন, আস্সালামু আলাইকা ইয়া উমর (রাঃ)"

তারপর কেবলার দিকে মুখ করে দু'আ করন। আর তিনি বলেন ঃ যখন কোন কিছু চাও, যদি সাহায্য চাও তবে একমাত্র আল্লাহরই কাছে সাহায্য চাও।" –(তিরমিয়ী, ইমাম তিরমিয়ী বলেন –এই **হাঞ্জী**স হাসান ও সহীহ)

- ১ মসজিদে নববীর যিয়ারত এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহ আলায়ইহি
  ওয়াসাল্লামের) উপর সালাম দেয়া মুসতাহাব। এর সাথে হড়্ব সহীহ্ হওয়া বা না
  হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। আর এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই।
- জানালা বা দেওয়াল স্পর্শ করা চুমা খাওয়া হতে বাঁচুন। কারণ এসব হচ্ছে বেদআ'ত।

- মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় কবরকে সম্মুখে রেখে পিছনের দিকে অগ্রসর হওয়া বেদ'আত, যার পক্ষে কোন দলীল নেই।
- ৬. রাস্ল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বেশী বেশী দুর্বদ পড়ুন।
   কারণ রাস্ল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

منُ صلى علي صلاة واحدة، صلى الله عليه عشرا – (رواه مسلم)

যে ব্যক্তি আমরার উপর একবার দুরদে পাঠ করবে আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। –(মুসলিম)

৭. বকী' কবরস্থান এবং অহুদের (যুদ্ধে) শহীদদের কবর যিয়ারত করা ও মুসতাহাব। তবে সাত মসজ্ঞিদের ব্যাপারে কোন দলীল নেই।

৮, মদীনা সঞ্চর করার সময় নিয়ত করতে হবে মসজিদে নবী সাল্লাল্লাছাই ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করা। কারণ তাঁর মসজিদে নামায আদায় করা অন্যান্য মসজিদে নামায আদায় অপেক্ষা হাজার গুণ বেশী সাওয়াব। তারপর মসজিদে কোবা যাবেন, কারণ নবী সাল্লাল্লাছ আলাউহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে অযু করে পবিত্রতা অর্জন করল, অতঃপর মসজিদে কোবাই আসল একমাত্র নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে সে এক উমরাহ্র পূর্ণ সাওয়ার অর্জন করল। – (হাদীস সহীহ মুসনাদ আহমদ)



## রাসূল (সঃ) এর চরিত্র

তাঁর চরিত্র ছিল আল কুরআন, যে কোন ব্যক্তির উপর তার (কুরআন) জন্যই অসন্তুষ্ট ও তার জন্যই সন্তুষ্ট হতেন। নিজের জন্য কোন প্রতিশোধ নিতেন না, আর নিজ স্বার্থ চরিতার্থে রাগানিতও হতেন না। তবে হাা, আল্লাহর সীমা লঙ্কন করা হলে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করতেন।

আর তিনি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসালল্লাম সমস্ত মানব অপেক্ষা (অধিক) সত্যবাদী ছিলেন, সর্বাপেক্ষা অঙ্গিকারপূরণকারী, নম্ম প্রকৃতির, পরিবারে সৎব্যবহারকারী, পর্দানশীন কুমারী মেয়ে অপেক্ষাও লাজুক, চক্ষু নীচের দিকে রাখতেন, প্রায় যেন তিনি চিন্তায় মগ্ন থাকতেন, তিনি অস্থীল ভাষী ছিলেন না এবং তিরন্ধার ও ভর্ৎসনাকারীও ছিলেন না। অন্যায়ের প্রতিশোধ স্বরূপ অন্যায় করতেন না বরং ক্ষমা ও মার্জনা করতেন। কেউ কোন কিছু চাইলে খালি হাতে ফিরাতেন না, আর যদি তাঁর নিকট কিছু দেয়ার বস্তু না থাকত তবে সন্তোমজনক কথা বলে বিদায় করতেন। তিনি উগ্থ–স্বভাব ও পাষাণ ছিলেন না। তিনি কারও কথা বার্তায় বাধা সৃষ্টি করতেন না, যতক্ষণ না তারা সীম–ালঙ্গন করত, সীমালঙ্গন করলে তা থেকে নিষেধ করতেন, না হয় সেখান থেকে সরে যেতেন।

আর তিনি সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীর সুরক্ষা করতেন এবং অতিধির সন্মান করতেন। তিনি সর্বদা আল্লাহর সন্তেপ্তির জন্য (কাজে) ব্যস্ত থাকতেন বা এমন কাজ করতেন যা নিত্য প্রয়োজনীয়। তিনি (ফাল) ভাল ধারণা পছল করতেন এবং (শাউম) কূ–ধারণা অপছল করতেন।আর তাঁকে যদি দুটো কাজের মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হত, তবে সহজ্ব কাজটিকে এখতিয়ার করতেন,যতি তাতে পাপ না থাকত। বিপদগ্যস্ত ও পীড়িত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি ও অত্যাচারিত ব্যক্তিকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে ভালবাসতেন।

আর তিনি নিজ্ঞ সহচরদের অত্যন্ত ভাগবাসতেন। তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের খোজ্ঞ খবর নিতে থাকতেন। যদি কেউ অসুস্থ হত তবে রোগীর সেবা শুশ্রুষা করতেন, কেউ অনুপস্থিত থাকলে তাকে ডাকতেন, কেউ মারা গেলে তার জন্য দু'আ করতেন, কেউ ওযর পেশ করলে তা মনমুর করতেন, সবল ও দুর্বল তার নিকট অধিকারের ক্ষেত্রে সমান, তিনি এমন ধৈর্য সহকারে কথা বলতেন যে কোন ব্যক্তি যদি তা গণনা করতে চাইত তবে তা করতে পারত আর তিনি রহস্য করলেও কিন্তু সত্য কথা বলতেন (সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।



# রাসূল (সাঃ) এর আদব ও নম্তা

রাসূল সাল্লাক্তাৰ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি দয়ালু ছিলেন এবং নিজ সহচরদের অত্যন্ত সম্মান করতেন, জায়গা সংকীর্ণ হলে তাঁদের জন্য বসার জায়গা প্রশন্ত করতেন। সাক্ষাতকালে প্রথমে সালাম বলার চেষ্টা করতেন। যখন কোন ব্যক্তির সাথে মুসাফা করতেন তখন তিনি নিজ হাত টেনে নিতেন না, যতক্ষন না সেই ব্যক্তি হাত টেনে নিত।

আর অত্যন্ত বিনম্মভাবে পোকদের সঙ্গে চলতেন, যখন তিনি সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের নিকট পৌছতেন তখন মজলিসের শেষ প্রান্তে যেখানে জায়গা পেতেন বসে পড়তেন এবং সাহাবাগণকে ও তদনুর্ব্বপ নির্দেশ দিতেন।

আর তিনি মন্তলিসে বসা অবস্থায় সবার সাথে সমান ব্যবহার করতেন, যেন কোন ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ করতে না পারে যে তাঁর নিকট তার অপেক্ষা অন্য ব্যক্তি সম্মানীয়। আর তাঁর সাথে কেউ যদি বসত তবে তিনি ততক্ষণ মন্ত্রলিস থেকে উঠতেন না যতক্ষণ সে ব্যক্তি উঠে না যেত। তবে হাাঁ বিশেষ কান্ধে বা পরিস্থিতিতে তার নিকট অনুমতি চেয়ে নিতেন। আর তিনি সাল্লাপ্রাহ্ম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মানার্থে দাড়ানো অপছন্দ করতেন। (১) তাই হ্যরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সাহাবাগণের নিকট আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ্ম আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা কোউ প্রিয় ছিল না, তবুও তাঁরা যখন তাঁকে দেখতে পেতেন তাঁর সম্মানার্থে তাঁরা দাড়াতেন না , কারণ তাঁরা একপা জানতেন যে তিনি সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা—পছন্দ করেন না। –(সহীহ মুসনাদে আহ্মদ ও তির্মিয়া)

টিকা ৪ (১) তবে অতিধীর অন্তর্গনাে জন্য দাড়ানাে জায়েয কারণ রাস্ল (সাঃ) তা করতেন, ঠিক তেমনি সফর থেকে আগত ব্যক্তির সাথে আগিঙ্গন করার উদ্দেশ্যে দাড়ানাে জায়েয কারণ সাহাবাগণ তা করতেন। তিনি সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তির সাথে এমন ব্যবহার করতেন না, যা অপ্রীতিকর লাগে। রোগীকে সেবা শুশুন্সা করতেন, দীন দরিদ্রদের ভালবাসতেন এবং তাদরে সাথে বসতেন। জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন আর কোন দরিদ্রকে তার দরিদ্রতার কারণে হেয় প্রতিপন্ন করতেন না এবং কোন রাজ্ঞাকে তার কারণে (অধিকারীবলে) ভয় করতেন না।

হাদীয়া তোহ্ফা যদিও তা স্বন্ধ পরিমাণে হত তবু তিনি তা বড় মনে করতেন। তাই তিনি কোন সময় কোন খাদ্যের দোষক্রটি বের করতেন না, ইচ্ছা হলে খেতেন, না হলে ছেড়ে দিতেন।

প্রথমে " বিসমিল্লাহ " বলে ডান হাতে পানা–হার করতেন এবং পরিশেষে আলহামদু শিল্লাহ বলতেন।

তিনি সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুগন্ধি খোশবু পছন্দ করতেন, খারাপও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু ঘৃণা করতেন, যেমন কি পিঁয়াজ রসুন ইত্যাদি। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্ব আদায় করেন এবং বলেন ঃ

# " اللُّهم هذه حجة لارياء فيها ولاسمعة "

হে আল্লাহ ! আামার এই হজ্বকে রিয়াকারী ও লোক দেখানো থেকে মুক্ত রাখন। – (সহীহ্ মকসদে বর্ণনা করেন)

তীর (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পোষাক বা বসার জারগা (মজ্বলিস) সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন পৃথক বৈশিষ্টের হতো না। এমনকি কোন বেদুইন এসে বলত ঃ (তোমাদের মাঝে মুহামদ কে ? তাঁর পছন্দনীয়, পোষাক ছিল জামা (এমন লম্বা কাপড় যা পায়ের হাটু ও গাঁটের মাঝামাঝি পর্যন্ত হত), খাদ্যদ্রব্য ও পোষাক পরিধানে তিনি অপচয় করতেন না। টুপি ও পাগড়ী পরতেন, ডান হাতের কানিষ্ঠ আঙ্গুলে চাঁদির আওটি ব্যবহার করতেন এবং তাঁর সোল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লম্বা দাড়ি ছিল।

## রাসূল (সাঃ) এর দ্বীনের দাওয়াত এবং জিহাদ

আল্লাহ্ তা'মালা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র বিশ্বের জন্যে করুণা স্বরূপ পাঠিয়েছেন, (অতঃপর) তিনি আরবদের তথা সমস্ত মানকে এমন পথের দিকে আহবান করেন, যার মধ্যে ছিল তাদের ইহজগতেও পরজগতের সাফল্য ও কল্যাণ। আর তিনি সর্ব প্রথম তাঁদেরকে কেবলমাত্র এক আল্লাহর এবাদতের নির্দেশ দেন, এক আল্লাহর নিকট দু' আ করা ও এর অন্তর্গত।

তাই মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

হে নবী ! বলে দিন আমি আমার প্রভুকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করি না। ' – (সুরা জ্বিন–২০)

তারপর মুশরিকরা (বহত্বাদীরা) এই দাওয়াতের ঘোর বিরোধিতা শুরু করল, কারণ এই মিশন তাদের পৌত্তলিকতার আকীদা ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুখারণের পরিপন্থী ছিল এবং তারা রাস্ল (সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে যাদু দ্বারা প্রভাবিত করে পাগল হওয়ার মিধ্যা অপবাদ দেয়া আরম্ভ করল, অথচ পূর্বে তারা তাঁকে ' আস্সাদিক', 'আল–আমীন' (সত্যবাদী) ও আমানতদার উপাধি দিয়েছিল।

রাসূল সাক্ষান্থাই আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে নিজ সম্প্রদায় কর্তৃক বিভিন্ন প্রকারের নিপীড়ন ও অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করতে থাকেন।

মহান প্রতিপালক বলেন ৪

فأصبر لحكم ربك، ولاتطع منهم أثما أو كفورًا-(الدهر - ٢٤)

হে নবী ! (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লম) তুমি তোমার প্রভুর আদেশ

– নির্দেশ পালনে বৈর্য্যধারণ কর। আর এদের মধ্য হতে কোন দুঙ্গৃতিকারী কিংবা সত্য অমান্যকারীর কথা মানিও না। – (সুরা–দহর–২৪)

এইভাবে তিনি দীর্ঘ তের বৎসর যাবৎ মক্কা নগরীতে মানুষকে তাওহীদের একন্তবাদের দাওয়াত দিতে থাকেন এবং তাঁর অনুসারীদের সাথে সাথে তিনিও নানা প্রকার কষ্ট ও জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করেন।

তারপর ন্যায় বিচার, ভালবাসা ও সাম্যের ভিত্তিতে নতুন ইসলামী সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে মদীনা অভিমূখে সাহাবাদের সাথেই হিজরত করেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা কভিপয় মু'জিয়া (অলৌকিক ঘটনা) ঘারা তাঁকে সহায়তা করেন, যার অন্যতম হচ্ছে পবিত্র কুরআন করীম, যা একত্ববাদ জ্ঞান, জিহাদ ও সং চরিত্রের দিকে আহবান করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলামহি ওয়াসাল্লাম তদানিন্তন পৃথিবীর বভিন্ন রাজা বাদশাহদের পত্র সহযোগে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। যেমন কি তিনি রোমান রাজা হেরাকলকে লিখেন ঃ

" أسلم تسلم يؤتك الله آجرك مرتين ،،،،، ويأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ، ولانشرك به شيئًا، ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله "

ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন এবং আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুন পারিতোমিক দিবেন।

হে আহ্বলি কিতাব ! এসো এরপ একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান, তা এই যে, আমরা (উভয়ই) আল্লাহ ব্যতীত আর কারোও বন্দেগী করব না, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করব না এবং আামদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের রব ও খোদারূপে গ্রহণ করব না। – (আল–ইমরান–৬৪)

অন্য কাউকে রব গ্রহণ করার অর্থ এই যে আমরা ভন্তপীর ও স্বার্থপর আলেমদের মনগড়া হালাল ও হারামের ব্যাপারে তাদের কথা মানব না। রাসূল সাল্লান্ত্রাহ্ম আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিক এবং ইহুদীদের সঙ্গে লড়াই করেন এবং তাদের উপর জয়ী হন। প্রায় কুড়িটি যুদ্ধে তিনি স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেন এবং জিহাদ, ইসলামী দাওয়াত ও মানব সম্প্রদায়কে অন্যায় অত্যাচার ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের গোলামী হতে মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্যে তাঁর সাহাবাদেরকে কুড়িটিরও অধিক অভিযানে পাঠান এবং তাঁদেরকে (দাওয়াতের পদ্ধতি) শিখাতেন যাতে করে তাঁরা দাওয়াতের মিশন তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) কে কেন্দ্র করে সূচনা করতে পারেন।



# রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা ও তাঁর অনুকরণ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

" قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغف لله عند في الله عند والله عند والله

' হে নবী ! লোকদের বলে দিন তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণ কর তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন, আর আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও দ্যাবান।' – (আল–ইমরান–৩১)

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أحمعن .

তোমাদের কেউ (ততক্ষণ) পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার মাতা–পিতা তার সন্তান এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হুই। – (বখারী ও মসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামধিকভাবে উত্তম চরিত্র, বাহাদুরী ও দানশীলতার অধিকারী ছিলেন, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে পরিচিত হয়ে যেত সে তাঁকে ভালবাসতে লাগত।

তিনি পর্যাম পৌছাবার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন, তাঁর উন্মতকে যথেষ্ট নসীহত করেছেন, তানেরকে এক কথার উপর একত্রিত করেছেন, তাঁর সহচরদেরকে নিয়ে তাদের একত্রিত করে মানুষের অন্তর জ্বয় করেছেন। ঠিক তেমনি মানব জাতিকে সৃষ্টির গোলামী থেকে নিঞ্জতি দিয়ে সৃষ্টিজগতের প্রভুর গোলামী ও এবাদতের দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে (ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে) জিহাদ করে দেশের পর দেশ জয় করেন। আর এই দ্বীনকে বিদ্যাত ও

অনৈসলামী রীতিনীতি থেকে মুক্ত করে পূর্ণাঙ্গরপে আমাদের নিকট পৌছে দেন, যাতে কোন রকমের সংযোজন বা সংকোচন করার দরকার না থাকে। তাই মহান আল্লাহ বলেন ৪

" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينًا " ـ (المائدة-٣)

' আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করে দিয়েছি, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে করুল করে নিয়েছি।' – (মায়েদা–৩)

আর রাসৃল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪

#### إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق

আমাকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে যে আমি যেন উত্তম চরিত্রককে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেই।

অথাৎ ঃ নিশ্চয় আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণব্নপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি। – (মুসতাদরাক হাকীম তিনি ও যাহাবী সহীহ বলেন)

এ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইবি ওয়াসাল্লামের মহান চরিত্র তা আকড়ে ধরার প্রচেষ্টা করুন, যাতে করে তাঁর সত্যিকারের ভালবাসার পাত্র হতে পারেন।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (الأحزاب-٢١)

' প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাস্লের জীবনে এক সর্বোত্তম নমুনা বর্তমান ছিল।' – (আহ্যাব–২১)

আর মনে রাখবেন যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রকৃত ভালবাসার পরিচয় হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সহীহ্ হাদীসের প্রতি আমল করা, সেখানে ধেকেই ফয়সালা নেয়া, সেই তাওহীদের (একওবাদের, সাধে ভালবাসা যার তিনি আহবান করেন তা বাস্তবায়িত করা এবং কারো কথাকে আল্লাহ ও রাসুলের কথার উপর অর্থাধিকার না দেয়া।

তাই মহান আল্লাহ এরশাদ করেন ৪

يائيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم " (الحجرات-١)

' হে ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ তাঁর রাস্লের অগ্নসর হয়ে যেওনা। আর আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সব কিছু শুনেন, সব কিছু জানেন। – (হজরাত–১)

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসার পরিচয় সমূহের কতিপয় পরিচয় হচ্ছে ঃ সেই তাওহীদকে বাস্তবরূপ দেয়া। আর যেসব আহবানকারীরা তাঁর দাওয়াত দেয়, তাদেরকে ভালবাসা এবং তাদের খারাপ উপাধি দিয়ে কষ্ট না দেয়।

হে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ, তাঁর সুপারিশ (শাফায়াত) এবং তাঁর মহান চরিত্রকে অবলম্বন করার তাওফীক দান করন (সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।



### রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্যের বিষয়ে কতিপয় হাদীস

 ١- إنى تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدًا، كتاب الله وسنة نبيه. (رواه الحاكم وصححه الألباني)

১–আমি তোমাদের মাঝে এমন বস্তু (সমূহ) ছেড়ে যাচ্ছি যদি তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাক তবে কখনো পথহারা হবে না, (তা হল) আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নত।

- (মুসতাদরক হাকিম, আলবানী এই হাদীসকে সহীহ বলেন)

 ٢- عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكو بها . (صحيح ، رواه أحمد)

২- আমার সুনুত ও হিদায়েত প্রাপ্ত খোলাফা রাশেদীনদের মধ্যে সুনুতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর। –(সহীহ্ মুসনাদ আহমদ)

 ٣- يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئًا، (رواه البخارى)

৩- হে মুহাম্মদ (সাঃ) কন্যা ফাতিমা আমার ধন–সম্পদ হতে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, আল্লাহর দরবারে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।(বুখারী)

3 - من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، (رواه البخاري)

৪- যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করণ। - (বুখারী) ٥- لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم.
 فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله.
 (رواه البخارى)

৫– আমার প্রশংসা বাড়াবাড়ি করনা, যেমন খ্রীষ্টানরা মরিয়মপুত্র ঈসার (আলাইহিন্ সালাম) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল, আমিতো একজন আল্লাহর বান্দা অতএব আমাকে বলবে 3 আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। – (বুখারী)

٦-قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنيائهم مساجد . (رواه البخارى)

৬- আল্লাহ ইহুদী ও নাসাদের ধ্বংস ও পতন করুক, কারণ তারা তাদের নবীগণের কবর সমূহকে মসজিদ রূপে ধারণ করে (বানিয়ে) নিয়েছে।

٧- من تقول علي مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار. (صحيح، رواه أحمد)

৭– যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বর্ণনা করবে যা আমি বলি নাই, সে যেন নিজ স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। – (সহীহ্ মুসনাদে আহমদ)

٨- " إني لا أصافح النساء " (صحيح، رواه الترمذي)

৮- আমি স্ত্রী জাতির সাথে মুসাফা (হাত মিলানো) করি না -(সহীহ্ তিরমিযী)

অর্থাৎ সেই মেয়েদের সাথে যাদের সাথে বিয়ে জায়েজ।

٩- " من رغب عن سنتى فليس مني" . (رواه مسلم)

৯- যে ব্যক্তি আমার সুনুত (জীবন পদ্ধতি) হতে বিমৃথ হল সে আমার

দলভূক্ত নয়। - (বুখারী ও মুসলিম)

১০- হে আল্লাহ আমি আপনার আশ্রয় চাই এমন বিদ্যা হতে যা উপকারী নয়। অর্থাৎ এমন বিদ্যা যার উপর আমি আমল না করি, যা অপরকে শিক্ষা ও না দেই এবং যা আমাকে চরিত্রবান না বানায়। – (মুসলিম)

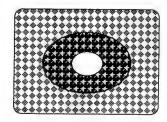

## আমরা আমাদের সন্তামদের কিভাবে প্রশিক্ষণ দেব ?

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يأيها الذين آمنوا قوا أنف سكم وأهليكم نارًا. (التحريم-٦)

হে ঈমানদার লোকেরা ! নিজেকেও শ্বীয় পরিবারবর্গকে আগুন হতে রক্ষা কর। – (সরা তাহরীম–৬)

মাতা, পিতা, শিক্ষক এবং সমাজকে সন্তানদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। যদি তাদেরকে ভাল প্রশিক্ষণ ও তরবিয়ত দেয় তবে সেই সন্তান এবং তারা সবাই ইহজগত ও পরজগতে সুখী হবে। আর যদি তাদের প্রশিক্ষণে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয় তবে সেই বুঝা তাদের ঘাড়ে চাপবে। তাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি দায়িতুশীল, আর প্রত্যেককৈ তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জিঞ্জাসা করা হবে। – (বুখারী ও মুসলিম)

হে শিক্ষক মহাশয় ! আপনার জন্য নবী (সঃ) এর এই উক্তিতে সুসংবাদ রয়েছে।

لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خيرلك من حمر النعم " (رواه البخارى ومسلم)

'তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ একজন মানুষকে হিদায়াত দেন তা তোমার জন্য লাল উষ্ট অপেক্ষা উত্তম সম্পদ।' – (বুখারী ও মুসলিম)

মার হে সন্তানের পিতামাতা ! আপনাদের ও এই সহীহ্ হাদীসে সুসংবাদ রয়েছে ঃ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (رواه مسلم)

যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তবে হাঁ। তিনটি আমল ব্যতীত (যা অব্যাহত থাকে) (ক)সাদাকা জারিয়া,(খ) এমন বিদ্যা যা ধেকে মানুষ উপকৃত হয় (গ) সৎ সন্তান যে মাতা–পিতার জন্য দু' আ করতে থাকে। – (মুসলিম)

তাই হে প্রশিক্ষণদাতা ! সর্বাগ্রে আপনি আপনার সংস্কার করন। কারণ আপনি যা কিছু নিজ সন্তানদের সামনে করবেন তা তারা ভাল কাজ মনে করবে, আর যা কিছু আপনি বর্জন করবেন তাকেই তারা ঘৃণিত মনে করবে। সন্তানদের সামনে পিতা–মাতার সৎ ব্যবহারই হচ্ছে তাদের জন্য সর্বোন্তম প্রশিক্ষণ ও তরবিয়াত।

#### তাই প্রশিক্ষকদের দায়িত্ব হচ্ছে ঃ

১- শিশুকে বলতে শিখানো ৪

লাইলাহা ইল্লান্থাহ মুহামাদ্র রাস্ল্লাহ।আর যখন সে বড় হবে তখন তাকে কলেমার অর্থ শিখানো। তার অর্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন ন্যায় ও সত্য মাবুদ নেই, মুহামদ সাল্লাল্লাং আলায়াই ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর রাস্ল।

২– সন্তানদের অন্তরে আল্লাহর ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, কারণ আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের স্রষ্টা,আমাদের সাহারদাতা ও আমাদের ফরিয়াদ শ্রবণকারী, তিনি একক, যার ক্ষেদ শরীক ও অংশীদার নেই, আর তিনিই হচ্ছেন সত্য মা'বুদ।

৩- সন্তানদের বেহেশতের জন্য অনুপ্রেরণা দেয়া, আর একথা শিক্ষা দেয়া যে জানাত তাদেরই জন্য যারা নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, রোযা রাখবে, মাতা– পিতার আনুগত্য করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমল করবে। আর জাহানামের ভয় প্রদর্শন করা, আর জানিয়ে দেয়া যে, নরক তাদের জন্য রয়েছে যারা নামায ত্যাগ করে, মাতা -পিতার অবাধ্যতা করে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে তাঁর প্রদন্ত বিধানকে ছেড়ে দিয়ে মানব রচিত অন্য বিধানের কাছে ফয়সালা আশ্রয়প্রাধী হয় এবং অপর ব্যক্তির সম্পদ ধোকা দিয়ে, মিধ্যা বলে, সুদ নিয়ে এবং আরো নানাভাবে গ্রাস করে।

৪- সন্তানদের এই শিক্ষা প্রদান করা যে তারা যেন এক আল্লাহর নিকট যে কোন জিনিষ চায় এবং তথু তাঁরই নিকট সাহায়্য প্রার্থনা করে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচাতো ভাইকে বলেন ঃ

إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله" (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح)

অর্থাৎ ঃ যখন তুমি কোন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর নিকট চাও, আর যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। –(তিরমিযী–হাসান, সহীহ)



### নামায় শিক্ষা প্রদান

১– ছেলে-মেয়েদের বাল্যকাল থেকেই নামাযের শিক্ষা দেয়া আবশ্যক, যেন বড় হয়ে ও তারা তার সুরক্ষা করে। তাই নবী (সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহীহ্ হাদীসে বলেন ৪

علموا أو لادكم الصلاة إذا بلغوا سبعًا، واضربوهم إذا بلغوا عشرا وفرقول بينهم في المضاجع. (صحيح، رواه احمد)

তোমরা নিজ সন্তানদের নামাযের শিক্ষা প্রদান কর, যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়ে যায় এবং নামায ত্যাগ করার কারণে তাদের প্রহার কর যখন তাদের বয়স দশ হয়ে যায়।আর তাদের প্রত্যেকের বিছানা ভিন্ন ভিন্ন করে দাও। – (হাদীস সহীহ– মুসনাদে আহমদে বর্ণিত)

আর নামায শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি এই যে, তাদের সামনে অযু করবেন ও নামায আদায় করবেন। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে থাবেন এবং নামায সম্বন্ধে লিখিত কিতাবসমূহ পড়ার জন্য উৎসাহিত করবেন।এইভাবে যেন পরিবারের সকলেই নামাযের বিধান ও মাসআলা মাসায়েল শিখে নিতে পারে।আর এই দায়িতৃ শিক্ষক ও মাতা–পিতা উভয়েরই। এই দায়িতৃ পালনে কোন রকম অবহেলা করলে আল্লাহর সামনে জ্বাবদিহি করতে হবে।

- ২- সন্তানদের পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দিন। অতএব সূরা ফাতিহা থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য ছোটছোট সূরা সমূহ এবং আত্তাহিয়্যাতু নামায়ে পড়ার জন্য মুখস্থ করান। আর তাদের কুরআন তিলাওত শুদ্ধ কেরাত ও তাজবীদ শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করুল।
- ৩- সন্তানদের জুম' আর নামায ও মসজিদে জামা' আত সহকারে নামায আদায় করার জন্য তাদের উৎসাহ দেবেন, তবে তাদের নামাযের কাতার বয়স্কদের কাতারের পিছনে হবে। তারা যদি কোন রকম ভূল করে ফেলে তাহলে তা নম্মতার সাথে সংশোধন করবেন, কোন রকম কঠোরতা অবলম্বন করবেন না এবং তাদেরে কড়া ভাষায় শাসাবেন না, এতে এমনটা হতে পারে যে তারা নামায ছেড়ে বনে, ফলে আপনারা গোনাহগার হয়ে যাবেন। যদি আমরা আমাদের বাল্যকালের কথা এবং সেই বয়সের খেলাধূলার কথা শ্বরণ করি তবে তাদেরকে নির্দোষ মনে করব।

## পাপকার্য সমূহ থেকে ভয়প্রদর্শন

- ১ সন্তানদের কুফুরী, গালীগালাজ, ভর্ৎসনা এবং অকথ্য ভাষা থেকে বিরত রাখার জন্য ভয় প্রদর্শন করবেন। আর তাদেরকে অতি নমতার সাথে একথা বুঝানো যে কুফুরী করা হারাম যার পরিণতি হচ্ছে ক্ষতিগ্রন্থতা এবং পরকালে জাহান্নামে যাওয়া। আর আমাদের আবশ্যক যে তাদের সামনে ভাষা সংযত করে বলি, আমরা যেন তাদের জন্য উত্তম আদর্শ হতে পারি।
- ২- সন্তানদের জুয়া খেলা থেকে বিরত রাখা, সে যে কোন রকমের জুয়া হোক না কেন, যেমন লটারী,লাটু, ক্রামবোর্ড ইত্যাদি। যদিও সেই খেলা মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। কারণ এ সমস্ত খেল–তামাশা জুয়া খেলার পথ প্রশন্ত করে এবং পরস্পরের মধ্যে শক্রতার সৃষ্টি, আর এতে রয়েছে তাদের দৈহিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং সময়ের অপচয়ের সাথে সাথে নামাযের ও ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে।
- ৩- সন্তানদের অশ্লীল পত্রপত্রিকা, অরুচিকর ও উলঙ্গ ছবি এবং যৌন সংক্রান্ত (Sexual) উপন্যাস পড়া ও দর্শন করা হতে বিরত রাখুন। আর তাদের চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনে ফিল্ম প্রদর্শনী থেকে দূরে রাখুন। কারণ এ ধরনের কাঞ্জে তাদের চরিত্র ও তাদের ভবিষ্যত ধ্বংস হয়ে যায়।
- ৪ সন্তানদের ধূমপান হতে বিরত করন্দ, এবং একথা তাদের বুঝবার চেটা করন্দ যে এই ব্যাপারে সমস্ত চিকিৎসকণণ একমত যে ধূমপান দেহের জন্য সাংঘাতিক ক্ষতিকর এবং এটা থেকেই ক্যাপারের মত ধ্বংসাত্মক রোগ জন্মায় এবং দাঁতকে নট্ট করে দেয়, যাতে রয়েছে অত্যন্ত দূর্গন্ধ আর যা ফুসফুসকে অকেন্ডো করে দেয়। এক কথায় যার অপকার ছাড়া কোন উপকার নেই। অতএব তা পান করা ও বেচাকেনা সবই হারাম বরং এর পরিবর্তে ফল ও লবণ জাতীয় জিনিষ খাওয়ার উপদেশ দিন।
- ৫- সন্তানদের সত্য কথা বলার ও সং কাজের অভ্যন্ত করে ভুলুন, তা এইভাবে হবে যে তাদের সামনে ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করবেন রাসূল সাল্লাক্তাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان - (متفق عليه)

মুনাফিকের (কপট ব্যক্তির) পরিচয় হচ্ছে তিনটি ঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, অঙ্গিকার করলে তা ভঙ্গ করে এবং আমানতের খেয়ানত করে।।'

-(বুখারী ও মুসলিম)

৬- আমরা যেন সন্তানদের হারাম মাল ভক্ষণ না করায় যেমন, ঘুষ, সুদ, চুরি এবং ধৌকা দিয়ে কোন ব্যক্তির মাল হরণ করে তাদের আহার যোগান দেয়া, কারণ হারাম খাদ্য তাদেরকে অসৎ, অবাধ্য ও নাফরমান করে তোলে।

৭- সন্তানদের উপর কোন সময় ধাংসের ও গযবের অভিশাপ ও বদ দু' আ দেবেন না, কারণ দু'আ ভালই হোক বা মন্দই হোক কোন কোন সময় তা কবুল হয়ে যায়। যার ফলে অনেক সময় আরো বেশী গুমরাহ ও পঞ্চন্ট হয়ে পড়ে। তাই সন্তানদের এই ধ্রণের দু' আ দেয়া উত্তম। নিম্নরূপ ঃ

" هداك الله " ، " أصلحك الله. " ،

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত করুক বা আল্লাহ তোমার সংস্কার করুক।
৮- সন্তানদের আল্লাহর সাথে শির্ক করা হতে বিরত রাখুন। আর শির্ক
বলা হয় আল্লাহ ছাড়া কোন মৃত ব্যক্তিকে ডাকা এবং তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা
করা। কারণ তারা হচ্ছে আল্লাহর বান্দা কারো কোন ক্ষতি ও লাভের অধিকার
রাখে না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ৪

ولاتدع من دون الله ما لاينفعك ولايضسرك، فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين " (يونس - ١٠٦)

আল্লাহ ছেড়ে এমন কোন সত্ত্বাকে ডেকোনা যা (যে সত্ত্বা) তোমার কোন ফায়দা পৌছাতে পারে, আর না কোন ক্ষতি। তুমি যদি এরপ কর তাহলে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে। – (ইউনুস–১০৬)

### মেয়েদের পর্দা

মেয়েদের বাদ্যকাল হতেই পর্দার উপদেশ দিবেন যেন তারা বড় হয়েও তার উপর টিকে থাকে। তাদেরকে ছোট ছোট এবং খাটো ও কসা কাপড় মোটেই পরাবেন না। আর তাদের কেবলমাত্র জামা প্যান্ট পরাবেন না, কারণ এতে পুরুষদের সামজ্ঞস্য ও কাফেরদের অনুকরণ করা হয় এবং যুবকদের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় যা ফিত্না ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। আর আমাদের জন্য উচিত যে তাদেরকে সাত বছরে বয়স থেকেই মাথায় পর্দার জন্য ওড়না দিতে নির্দেশ করি এবং সাবালিকা হতেই চেহারা ঢাকার উপদেশ দিন, আর যথাযতভাবে পর্দার উদ্দেশ্যে কালো রঙ্গের লম্বা ও চিলাঢালা পোষাক পরার নির্দেশ দিন। তাই দেথুন কুরআন সমস্ত মুমেন মেয়েদের পর্দা নির্দেশ দিয়ে বলে ৪

يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين . (الأحزاب-٥٩)

'হে নবী ! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার লোকদের মহিলাগণকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা অধিক নিয়ম ও রীতি, যেন তাদেরকে চিনতে পারা যায় ও তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়।' – (আহ্যাব–৫৯)

আর মুমিন নারীদের বেহায়া বেপর্দা ও মুখমভল অনাবৃত রাখতে নিষেধ করেন ৪

ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى . (الأحزاب-٣٣)

' আর পূরাতন জাহেলী যুগের মত সাজগোজ দেখাইয়া বেড়াইও না। ' -(আহ্যাব–৩৩)

২– ছেলেমেয়েদের উপদেশ দেন যেন তারা এক অপর দল থেকে (অর্ধাৎ

লিঙ্গ ভেদে) ভিন্ন পোষাক পরে, যাতে ছেলে ও মেয়েদের মাঝে পৃথক করা যেতে পারে। আর অমুসলিমদের পোষাক ও তাদের অনুকরণ করা থেকে দূরে থাকুন, যেমন অতিকসা প্যান্ট বা অন্য যে কোন ক্ষতিকর সভ্যতা অবলম্বন করা। সহীহ্ হাদীসে আছে ঃ

لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء - (رواه البخاري)

রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সব পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন, যারা নারীদের অনুরূপ বেশ ধারণ করে এবং এমন সব বেশভূষায় সচ্ছিত হয়। আর পুরুষ নপুংসক এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের উপর অভিশাপ করেছেন। – (বুখারী)

আরো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪

من تشبه بقوم فهو منهم " (صحيح، رواه أبوداؤد)

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের বেশ ধারণ করবে সে তাদেরই মধ্যে গন্য হবে। – (সহীহ্ হাদীস, আবু দাউদ)

# চরিত্র গঠন ও আদব সমূহ

- সন্তানদের ডান হাতে পানাহার, লেনদেন এবং লেখার অভ্যাস গড়ে ভুলুন। আর প্রত্যেক কাজরে প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ্' ও পরিশেষে 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলতে শিখাবেন বিশেষ করে পানাহারের সময়, আর তা বসে বসে সম্পন্ন করবে।
- ২. সন্তানদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যন্ত করান, তা এইভাবে যে, যেন তারা নথ কাটে ও খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধুয়ে পরিস্কার করে। পায়খানা প্রস্রাব পরিস্কার করার নিয়ম, প্রস্রাব করার পরে কুলুখ ধরার পদ্ধতি অথবা পানি থাকলে ধুয়ে পরিস্কার করার নিয়ম শিখাবেন যেন নামায উদ্ধ হয় এবং কাপড় অপবিত্র না থেকে যায়।
- ৩. তাদেরকে যেন নিরিবিলি পরিবেশে নম্মতার সাথে নসীহত করুল, আর যদি কোন ভুক্রটি করে ফেলে তবুও তাদেরকে ভর্ৎসনা করবেন না, তারপরও যদি অবাধ্য হয় তবে তাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দিন, তবে তিন দিনের অধিক নয়।
- ৪. আযানের সময় সন্তানদের নীরব থাকার নির্দেশ দিন এবং মুওয়ায়্যিন যা বলেন সেইভাবে তার উত্তর দিতে বলুন, অতঃপর নবীর (সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি দুরূদ পাঠ ও অসীলার দু'আ করতে বলুন। অসীলার দু'আ নিয়র্ব্বপ ৪

اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة أت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته " (رواه البخاري)

- ' হে আল্লাহ এই কামেল দাওয়াত ও আসন্ন নামাযের রব্ব, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে 'অসীলা' দান কর ফযিলত দান কর এবং তাঁকে মাকামে মাহ্মুদের উপর অধিষ্ঠিত কর যার ওয়াদা তুমি করেছ।' – (বুখারী)
- ৫. সম্ভব হলে প্রত্যেক সন্তানের জন্য পৃথক পৃথক বিছানার বন্দোবস্ত করুন, সম্ভব না হলে বামপক্ষে আলাদা আলাদা লেপের ব্যবস্থা করুন। ছেলেদের

- ও মেমেদের জন্য পৃথক পৃথক শর্মকক্ষ নির্দিষ্ট করা উত্তম, আর এর মধ্যে তাদের চরিত্র ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষা হবে।
- ৬. সন্তানদেরকে অভ্যন্ত করুল যেন পথে কোন রকম কষ্টদায়ক বস্তু ও ময়লা আবর্জনা না ফেলে, বরং এ ধরনের কোন কিছু দেখতে পেলে তা যেন সরিয়ে দেয়।
- দুশ্চরিত্র সঙ্গী সাথী হতে বিরত রাখার চেট্টা করুন এবং তাদের রাস্তা পথে বসার দিকে শক্ষ্য রাখুন।
- ৮. সন্তানদের বাড়ীতে, রাস্তাঘাটে এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে সালাম বলবেন এই বলে ৪
  - " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
  - " আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতৃষ্লাহি ওয়া বারাকাতৃহ "
- ৯. সন্তানদেরকে পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে সংব্যবহারের উপদেশ দিন এবং তারা যেন প্রতিবেশীর নিকট কোন প্রকারের কষ্টের কারণ না হয়।
- ১০. সন্তানদের অতিথির আদর আপ্যায়ন ও সম্মান করার অভ্যন্ত করুল, এবং যথাসম্ভব তাদের জন্য কিছু খাবার ব্যবস্থা হলে তা পরিবেশন করতে বলুন।







# জিহাদ ও বীর পুরুষতা

- ১ পরিবারবর্গের ও ছাত্রদের জন্য বিশেষ করে একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করন, যাতে শিক্ষক রাসূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের ও সাহাবাগণের জীবনীর উপর লিখিত কোন কিতাব পড়বেন, যেন তারা অবহিত হতে পারে যে তিনি সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন বীরপুরুষ ও নেতা এবং হ্যরত আবু বকর, উমর, আলীও মুআ' বিয়ার মত তাঁর সাহবাগণ (রাযিয়াল্লাছ আন্ত্ম) বিভিন্ন দেশ বিজয় করেন এবং তাঁদেরই এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছি, আর তাঁরা কেবলমাত্র তাঁদের দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহর উপর আস্থা, জিহাদী মনোবল, কুরআন ও হাদীসের বাস্তবায়ন এবং মহান চরিত্রের ফলে সারা বিশ্বে বিজয়ী হন ও ইসলামের বিস্তার লাভ হয়।
- ২. সন্তানদের বিরত্ব ও বাহাদুরী, সংকাজের নির্দেশ ও অসং কাজ থেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও তয় না করার প্রশিক্ষণ দিন। আর তাদেরকে মিধ্যা বলে বা ধোকা ও প্রতারণা দিয়ে অথবা কাল্লনিক কোন কথা বলে তয় প্রদর্শন করা ঠিক নয়।
- ৩. আমরা যেন সন্তানদের অন্তরে যাগিম ইহুদীদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা জন্মাই। আর আমাদের যুবকরা ইসলামী শিক্ষা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার দিকে প্রত্যাবর্তন করলে অচিরেই ফিলিস্তিন ও বায়তুল মাকদেস স্বাধীন করবে। আর আল্লাহ চাহেত অবশ্যই বিজয়ী হবে।
- ৪. সঠিক ইসলামী প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে ভাল বই পুস্তক খরিদ করন্দ, নিজে পড়ুন এবং সন্তানদের ও পড়ান। যেমন, সেসব বই সমূহ যাতে রয়েছে পরিত্র কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী, নবীর (সাল্লাল্লাহ্ছা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনী, সাহাবাগণের বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলী এবং মুসলিম বাহাদুর ও বীরপুরুষদের আলোচনা। দুষ্ঠান্ত স্বরূপ কতিপয় বইয়ের নাম উল্লেখ করছি ঃ
- (১) শামাস্টলে মুহাশ্মদী (নবী জীবনী) এতে আছে নবী (সাঃ) এর চরিত্র ও ইসলামী আচরণ বিধি।
  - (২) ইসলামী আকীদা (কুরআন ও সহীহু হাদীসের আলোকে রচিত)।
  - (৩) সাহাবা ও সাহাবীগণের জীবনী।

# মাতা পিতার সহিত সং ব্যবহার

যদি আপনি ইহকালে ও পরকালে সফল হতে চান তবে নিম্নে বর্ণিত উপদেশ সমূহকে বাস্তবায়িত করন্দ ঃ

মাতা-পিতার সাথে আদব ও সম্মানের সাথে কথাবার্তা বলবেন।
 فلا تقل لهما أف ولاتنهرهما، وقل لهما قولاً كريمًا
 (الإسراء-٢٣)

তবে তাদেরকে তুমি উহ্ পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না, বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদার সাথে কথা বলবে।' – (ইসরা–২৩)

 সদাসর্বদা মাতা

পিতার আনুগত্য করুল, তবে আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতার নির্দেশ দিলে মানবেন না, কারণ ঃ

## لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

"কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা স্রষ্টার অবাধ্যতায় চলবে না"।

- ৩.অসন্তম্ভ করবেন না, তাঁদের দেখে মুখভার করবেন না এবং তাঁদের দিকে রাগানিত দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না।
- মাতা—পিতার সুনাম, সম্মান ও সম্পদের সুরক্ষা করুন। তাঁদের বিনা অনুমতিতে কোন বস্তু নিবেন না।
- ৫. যে সব কাজে তাঁরা সন্তুষ্ট হন তাদের বিনা অনুমতিতে করে ফেল্ন, যেমন তাঁদের সেবা–গুশ্রুষা তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ খরিদ করা এবং শিক্ষা লাভে প্রচেষ্টা করা।
- ৬. আপনার কার্যাবলীতে তাঁদের সাথে পরামর্শ করুন। আর যদি কোন ক্ষেত্রে তাঁদের মতের বিপরীত কাজ করতে বাধ্য হন তবে তাঁদের নিকট তাঁর উপযুক্ত ওযর পেশ করে ক্ষমা ভিক্ষা করুন।
- ৭. যখন তাঁরা ডাক দেন তখন চট করে তাঁদের ডাকে সাড়া দিন এবং হাসি মুখে একথা বলে উত্তর দিন ৪ জি আখা ! জি আবা ! কিন্তু এভাবে বলবেন না , ও বাবা ! ও মা ! কারণ এসব হচ্ছে অমুস্লিমদের ভাষা।

- ৮. তাঁদের বন্ধু বান্ধব ও আত্নীয় স্বন্ধনদের তাঁদের জীবদ্দশাতে এবং মৃত্যুর পরে ও আদর সন্মান করন্দ।
- ৯. তাঁদের সাথে ঝগড়া ও করবেন না এবং তাদের একথা ও বলবেন না যে আপনারা ভুল করেছেন বরং আদব ও সম্মানের সাথে তাঁদের সামনে সঠিক কথা ভূলে ধরবেন এবং তাঁদের বুঝাবার চেষ্টা করবেন।
- ১০– মাতা-পিতার সাথে রুক্ষ স্বভাব দেখাবেন না, তাঁদের সামনে গলার আওয়াজ উটু করবেন না, তাঁদের কথা কান দিয়ে ওনুন এবং সর্বদা তাঁদের সঙ্গে আদ্ব–কায়দার খেয়াল রাখবেন। আর আপনার মাতা-পিতার সম্মার্থে কোন ভাই–ভগ্নীকে কষ্ট দেবেন না ও তাদের সাথে ঝগড়া করবেন না।
- ১১– মাতা—পিতা যখন আপনার নিকট আসেন তখন তাঁদের দিকে অগ্রসর হয়ে মাধায় চুম্বন দিন।
- ১২– বাড়ীতে মায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এবং আব্বার কাজেও সহযোগিতা করতে পিছপা হবেন না।
- ১৩- যতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হোক না কেন তাঁদের বিনা অনুমতিতে কোধাও যাবেন না, তবে যদি কোধাও সফর করার জন্য বাধ্য হন তবে তাঁদের নিকট নিজ্প ওযর পেশ করবেন এবং তাঁদের সাধে চিঠিপত্র আদান প্রদান অব্যাহত রাখবেন।
- ১৪ বিনা অনুমতিতে তাঁদের নিকট যাবেন না, বিশেষ করে তাঁদের ঘুম ও বিশ্রামের সময়।
- ১৫– যদি আপনি ধূমপানের ভুক্তভোগী হন তবে অন্তত তাঁদের সামনে পান করবেন না এবং কৃঅভ্যাস পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করন্দ।
- ১৬– তাঁদের খাওঁয়া দাওয়ার আগে আপনি খাবেন না, বরং পানাহারে তাঁদের আদর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।
- ১৭– তাঁদেরকে মিধ্যা কথা বলবেন না, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁরা কোন কান্ধ করলে কোন রকম বকাবকি করবেন না।
- ১৮— নিজ স্ত্রী বা সন্তানদেরকে মাতা—পিতার উপর অহাধিকার দিবেন না, সব কিছুর আগে তাঁদের সন্ত্র্যুটি অর্জন করনা। কারণ মাতাপিতার সন্ত্র্যুটিতে আল্লাহর সন্ত্র্যুটি নিহিত রয়েছে। এবং তাঁদের অসন্তোমে আল্লাহর অসন্তোম নিহিত রয়েছে।

১৯– তাঁদের সমুখে তাঁদের জায়গা অপেক্ষা উঁচু জায়গায় বসবেন না এবং অহংকারের সাথে তাঁদের সামনে পা লম্বা করে বসবেন না।

২০- আব্দার সম্পর্কে পরিচিত হতে (দ্বিধাবোধ করবেন না) অহংকার করবেন না যদিও আপনি বিরাট কোন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। আর তাঁদের ভাল ব্যবহারকে অস্বীকার করবেন না এবং তাঁদের এমন কোন কথাই বলবেন না যা তাঁদের দুঃপ্ল কষ্টের কারণ হয়।

২১ – মাতা – পিতার জন্য খরচ করতে কৃপনতা করবেন না, যাতে তাঁরা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ না পান।এটা বিরাট নিন্দনীয় কথা এবং এর প্রতিষ্ণল আপনার সন্তানদের কাছ থেকে পাবেন।যেমন কর্ম তেমন ফল।

২২- মাতা-পিতার সাথে পুনঃপুনঃ দেখা সাক্ষাৎ করন্দ, তাঁদের খেদমতে তোত্কা পরিবেশন করন্দ। তাঁরা আপনার শিক্ষা-দীক্ষায় ও লালন-পালনে যে কষ্ট করন্দেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করন্দ। আপনার সন্তানদের লালন-পালনে যে কষ্ট-ক্রেশ অনুভব করেছেন তা ধেকে জ্ঞান অর্জন করন্দ।

২৩– সব চাইতে সম্মান ও আদরের পাত্র হলেন আমা, অতঃপর অধ্বা। আর জেনে রাখুন মাতা–পিতার পায়ের নিচে জান্নাত নিহিত রয়েছে।

২৪- মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও অসন্ত্রি হতে বাঁচুন, নতুবা ইহজগতে ও পরজগতে দুর্ভোগ ও ধ্বংসে পতিত হবেন, আর যেমন ব্যবহার আপনার পিতা মাতার সাথে করবেন তেমনি ব্যবহার নিজ্ঞ সন্তানদের নিকট হতে পাবেন।

২৫- মাতা-পিতার নিকট যদি কোন কিছু চান তবে নমতার সাথে চাইবেন এবং যদি না দেন তবে মনে কিছু করবেন না। আর যথেকা (উন্টাপান্টা) দাবী করে তাঁদের বিরক্ত করবেন না।

২৬– যখনই আপনি উপার্জনের যোগ্য হবেন তখনই হালাল রুখীর সন্ধানে কান্তকর্ম আরম্ভ করে দিন এবং মাতা–পিতার সাহায্য করুল।

২৭ – আপনার উপর আপনার পিতা–মাতার অধিকার রয়েছে এবং আপনার স্ত্রীর ও (আপনার প্রতি) অধিকার রয়েছে, তাই প্রত্যেকের হক ন্যায্য ভাবে আদায় করুন, আর তাদের মধ্যে মতবিরোধ হলে সূষ্ঠ মিমাংসার চেষ্টা করুন এবং মাঝে মধ্যে দুই তরফকে চূপি চূপি তোহুফা ও উপহার দিতে থাকুন।

২৮– যদি আপনার মাতা–পিতার সহিত আপনার স্ত্রীর ঝগড়া বা মনোমা– পিন্য হয় তবে বড় হিকমত ও কোশলের সাথে আপনার স্তাকে বুঝাবার চেম্বা করুন এবং সে যদি ন্যায় পথেও থাকে এবং নির্দোষ হয় তবে বলুন যে আমি তোমার সাথেই আছি তবে মাতা–পিতাকে সন্তুষ্ট করা ফরয়, তাই তা করতে আমি বাধ্যঃ

২৯- যদি আপনার বিয়ে করা বা তালাক দেয়ার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে মতপার্থক্য হয়, তবে ইসলামের (শরীয়তী) বিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু ফয়সালা ও সমস্যার সমাধান করন, এটাই হচ্ছে আপনার জন্য সর্বোন্তম পস্থা।

৩০– মাতা-পিতার ভালমন্দ সব রকমের দু'আ কবুল হয়ে যায়, তাই তাঁদের বদ্দু'আ থেকে বেঁচে থাকুন।

৩১– সর্ব সাধারণের লোকের সাথে সং ব্যবহার করুন, কারণ যারা মানুষকে গালি–গালান্ধ করে তারাও তাকে গালি দেয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ৪

" من الكبائر شتم الرجل والديه : يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه "

কোন ব্যক্তির নিজ মাতা-পিতাকে গালি দেয়া কবীরা শুনাই সমূহের অন্তর্গত। তা এইভাবে যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয় তখন সে ব্যক্তি তার পিতাকেও গালি দেয় এবং যখন কোন ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয়, তখন সে ব্যক্তি তার মাতাকেও গালি দেয়।

৩২ - মাতা-পিতার জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পরে ও যিযারত করতে থাকুন, তাঁদের জন্য দান–খয়রাত করতে গ্রন্ক্ন, এবং তাঁদের জন্য বেশী বেশী দু'আ করতে থাকুন, বিশেষ করে এই দু'আ করবেন ঃ

> " رب اغفرلي ولوالدي " " رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا "

হে প্রভু । আমাকে ও আমার মাতা–পিতাকে ক্ষমা করুন, হে প্রভু । তাঁদের প্রতি সেই ভাবে রহমত করুন, যেমন ভাবে তাঁরা আমার বাল্য অবস্থায় লালন পালন করেছেন।

# কবীরা গুনাহ সমূহ থেকে বাঁচুন

১- মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريمًا - (النساء - ٣١)

তোমরা যদি সেই সব বড় বড় গুনাহের কাজ্ঞ থেকে বিরত থাক, যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ তোমাদের দেয়া হয়েছে, তবে তোমাদের ছোট ছোট দোষ ত্রুটি মাফ করে দেব এবং সম্মানের স্থানে দাখিল করব। –(সুরা আনুনিসা – ৩১)

২- রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪

" أكبر الكبائر الإشراك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين وشهادة الزور " (متفق عليه)

সর্বাপেক্ষা মহাপাপ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, কোন ব্যক্তিকে বিনা কারণে হত্যা করা, মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও নাফরমানী করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

৩- কবীরা গুনাহ 3 সেই সমস্ত পাপকে বলা হয়, যার জন্য ইহজগতে হদের (দন্ডবিধি) শাস্তির বিধান নির্দিষ্ট করা হয়েছে, অথবা পরকালে আয়াব বা গযবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, কিংবা আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূলের অভিশাপ গুনাহতে শিপ্ত ব্যক্তির উপর হয়েছে।

৪- কবীরা গুনাহ সমূহের পরিসংখ্যান ৪

হ্যরত ইবনে অপ্রাস (রাঃ) বলেন ঃ কবীরা গুনাহ্র সংখ্যা হচ্ছে সাত শত, তার মধ্যে সাতটি হল খুবই মহাপাপ। তবে মনে রাখবেন যে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করলে কবীরা গুনাহ্ থাকতে পারে না, আর সাগীরা (ছোট) গুনাহ্কে উপেক্ষা করতে থাকলে তা সাগীরা হয়ে থাকে না (বরং তা কবীরাতে পরিণত হয়)। আর কবীরা গুনাহ্ ও বিভিন্ন পর্যায়ের রয়েছে সবই একই সমান নয়।

# কবীরা গুনাহ সমূহের প্রকারভেদ

১— আকীদায় কবীরা শুনাহু ঃ শির্ক আকবর (বড় শিরক্) আর তা হল — আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কোন রকমের ইবাদাত করা। যেমন মৃতদের নিকট দু'আ করা। অথবা ইসলাম বিরোধী আইনকে বাস্তবায়ন করা। শুধু দুনিয়ার (পার্থিব) উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা অর্জ্বন করা, জরুরী জ্ঞান ও বিদ্যা গোপন রাখা, বিশ্বাস ঘাতকতা করা, গণৎকার, জাদুকর ও জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য কুরবানী করা ও নযর মানা, জাদুবিদ্যা শিক্ষা করা ও তা করানো, গায়রুল্লাহর শপথ করা (যেমন মর্যাদার, সম্ভানদের, নবীর, কাবার ও অন্যান্য বস্তুর শপথ করা, কোন মুসলিম ব্যক্তিকে অভিশাপ করা অথবা বিনা দলীল ও প্রমাণে তাকে কাফের বলা, কাফেরদের কাফের না মনে করা, আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের উপর মিথ্যা আরোপ করা, (যেমন জেনে শুনে মোযু (জাল) (মনগড়া) হাদীস বর্ণনা করা। আর আল্লাহর আযাব প্রেকে নির্ভয় হয়ে যাওয়া, মৃত ব্যক্তির উপর নূহা (নাম ধরে উচ্চপ্রস্বরে কাঁদা), বুক চাপড়ানো, ভাগ্যকে অধীকার করা, বদন্যর ও কূদ্টি প্রেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্তানদের গলায় করচ , গাড়ী বা ঘরের দরজায় তাবীয, সূতা ইত্যাদি ঝুলানো, এ সমস্ত কাজ আকীদাগত ভাবে কবীরা গুনাহের অন্তর্গত।

## ২– দৈহিক বা বিবেকবৃদ্ধিগত কবীরা গুনাহ্ ৪

কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করা, কোন মানুষ বা পপ্তকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া, কোন দুর্বল ব্যক্তি, স্ত্রী, ছাত্র, চাকর অথবা কোন প্রাণীর উপর যুলুম ও অত্যাচার করা, গীবত, (পরনিন্দা, পরচর্চা) ও চুগলখোরী (এক ব্যক্তির কথাকে অন্য ব্যক্তির কাছে তার ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা), সব রকমের মাদক জাতীয় দ্রব্য পান করা বা তা কেনা বেচা করা, বিষাক্ত জিনিষ পানাহার করা, শুকর ও মৃত প্রাণীর গোস্ত বিনা প্রয়োজনে ভক্ষণ করা, ক্ষতিকর দ্রব্য পানাহার করা, যেমন-গাঁজা, সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি, কারণ এতে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই, আত্মহত্যা করা যদিও তা দীর্ঘ সময়ে হয়ে থাকে যেমন ধ্রমপান

ধীরে মানুষকে মৃত্যুর দোর গোড়ায় পৌছে দেয়। অযথা গায়ে পড়ে ঝগড়া করা, সাধারণ মানুষের উপব অন্যায় অত্যাচার করা ও সীমালঙ্গন করা, হক ও ন্যায়কে অধাহ্য করা অথবা মন বেজার হওয়া বা একেবারে তা প্রত্যাখান করা, ঠাট্টা বিদ্রুপ করা মুসলিম ব্যক্তিকে অভিশাপ করা, অথবা কোন সাহাবীকে গালী দেয়া, অহঙ্কার ও দর্প করা, গোয়েলাগিরি করা, কোন ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে অলিক ও মিধ্যা কথা হাকিম বা বাদশার নিকট পৌছানো এবং তাতে অধিকাংশ মিধ্যা বলা, আর বিনা প্রয়োজনে কোন প্রাণীর ছবি তোলা বা পুতুল গড়া। প্রয়োজনের উদাহরণ যেমন পরিচয় পত্র, লাইসেন্স এবং বিদেশ গমনের জন্য (পাসপোর্টের) ছবি তোলা।

## ৩- ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে কবীরা গুনাহ্ ৪

পিতৃহীন ইয়াতীমের মাল আত্মুসাৎ করা, জুয়া ও লটারী খেলা, চুরি ও ছিনতাই করা, কারও ধন—সম্পদ জোর পূর্বক ভক্ষণ করা, ঘুষ খাওয়া, কোন জিনিসের পরিমাপে কম দেওয়া, মিধ্যা শপধ করে অন্যের মাল আত্মুসাৎ করা, বেঁচাকেনার ধোকা দেয়া, চুক্তি ভঙ্গ করা, মিধ্যা সাক্ষ্য দেয়া, প্রতারণা করা, অপচয় করা, কোন ব্যক্তির জন্য এমনভাবে অসীয়ত করা যা ওয়ারিসিনদের নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, জেনে তনে সাক্ষ্য গোপন করা, আল্লাহ প্রদত্ত ভাগ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করা, পুরুষদের সোনা ব্যবহার করা এবং অহজারের সাথে লুঙ্গি বা প্যান্ট কিংবা পায়জামা গোডালীর নীচে পরা।

## ৪ – ইবাদতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুলাহ্ সমূহ ৪

নামায ত্যাগ করা অথবা বিনা ওযরে সময় উত্তীর্ণ হয়ে বিলম্বে নামায পড়া, যাকাত প্রদান না করা, ধর্মীয় ওযর ব্যতীত রমযানের রোযা ত্যাগ করা, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হন্ধরত সম্পাদন না করা, আল্লাহর পথে জিহাদ হতে পলায়ন করা, যার উপ: জিহাদ ফর্য হয়ে গেছে, সে তারু জানমাল ও কথা ছারা জিহাদ না করা। কোন ওযর ব্যতীত ভূম' আর নামায অথবা জ্ঞামাতের সাথে নামায আদায় না করা। শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সৎকাজের উপদেশ ও অন্যায় কান্ধ থেকে বাধা প্রদান না করা, পেশাব থেকে নিজ্ঞ শরীর ও কাপড় বাঁচিয়ে না রাখা ও পেশাব করে মাটি, পাথর বা পানি ছারা পরিস্কার না করা এবং ইল্ম ও জ্ঞানের উপর আমল না করা, এ সমস্ত হল কবীরা গুনাহু সমূহের অন্তর্গত।

#### ৫ – বংশ ও পরিবারের সঙ্গে সংশ্রিষ্ট কবীরা গুনাহ ৪

ব্যভিচার করা, পুরুষে পুরুষে বা নারীর গুহাঘারে যৌনক্ষুধা নিবারন করা, সতী মুমিনা নারীদের উপর মিথ্য অপবাদ দেয়া, মেয়েদের চেহারা খুলে বেপর্দা অবস্থায় ঘুরাঘুরি করা ও তাদের মাথার চূল অনাবৃত রাখা, মেয়েদের পুরুষের বেশ ধারণ করা, পুরুষদের মহিলাদের (মত) বেশ ধারণ করা (যেমদ দাড়ি সাফ করা), মাতা—পিতার অবাধ্যতা করা, আত্নীয় স্বন্ধনদের সাথে কোন ধর্মীয় কারণ ব্যতীত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা, কোন স্ত্রীর তার স্বামীর আহবানে সাড়া দিতে অর্ধাৎ বিছানায় যেতে অস্বীকার করা, (স্বামীর অবাধ্য হওয়া) তার ওযর যেমন মাসিক বা নিফাস (প্রস্তুতি সন্তান জন্মের পর রক্তস্রাব), হালালা করা বা অন্যকে দিয়ে হালালা করিয়ে নেয়া, অর্ধাৎ কোন ব্যক্তি তালাক প্রাপ্ত মহিলাকে এই উদ্দেশ্যে বিবাহ করা যে তাকে যেন হালাল করে তালাক দিয়ে প্রথম স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেয়া যায়। স্ত্রীর তার স্বামীর সৎ ব্যবহার ও দানকে অস্বীকার করা, জ্ঞাতসারে নিজ্ক পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলা, নিজ্ব পরিবারের দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারের উপর সন্তোষ প্রকাশ করা, প্রতিবেশীকে কট্ট দেয়া এবং স্ত্রী বা পুরুষ লোকের চেহারা বা ক্রম চূল উঠিয়ে ফেলা।

#### ৬ – কবীরা গুনাহ থেকে তাওবা করা আবশ্যক ৪

হে মুসলিম ভাই ! যদি আপনার দারা কোন কবীরা গুনাহ্ হয়ে যায় তবে তা সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করুন, আর আল্লাহর নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আর জীবনে কখনো সেই পাপের দিকে ফিরবেন না।

কারণ মহান আল্লাহ বলেন ৪

إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوب من قريب ، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً . وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ، أولئك أعتدنالهم عذابا أليما . (النساء -١٧-١٨)

জেনে রাখ, তাদেরই তাওবা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারে যারা অজ্ঞতার কারণে কোন অন্যায় কার্য করে বলে এবং তারপর অবিলম্বে তাওবা করে নেয়। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ পুনারায় অনুগ্রহের দৃষ্টি ফিরিয়ে থাকেন। আল্লাহ সর্ববিষয় অভিজ্ঞ এবং সুবিজ্ঞ বৃদ্ধিমান। কিন্তু তাদের জন্য তাওবার কোন অবকাশ নেই যারা অব্যাহতভাবে পাপকার্য করতেই থাকে। এই অবস্থায় যখন তাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সেবলে যে এখন আমি তাওবা করলাম, অনুরূপভাবে তাদের জন্য ও কোন তাওবা নেই যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফেরই থেকে যায়, এসব লোকের জন্য আমরা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শান্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি। – (নিসা–১৭, ১৮)

# প্র ঃ তাওবা কবুল হওয়ার শর্তাবলী কি কি ?

উঃ তাওবা কবুল হওয়ার শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

- এখলাস ৪ (একনিষ্ঠতা) অর্ধাৎ সেই পাপীর তাওবা একমাত্র যেন আল্লাহর তয়ে হয়, অন্য কোন কারণে নয়।
- ২. অনুতপ্ত হওয়া ও অর্থাৎ তার দ্বারা যা কিছু পাপ হয়েছে তার উপর খুবই অনুতপ্ত হওয়া।
  - ত. যতকিছু গুনাহ করে ফেলেছে তা পুরোপুরি ভাবে বর্জন করা।
- যে সব গুনাহ্ হয়ে গেছে সেদিকে কখনো প্রত্যাবর্তন না করার প্রতিজ্ঞা করা।
- আল্লাহর প্রাপ্যের অন্তর্গত যেসব গুনাহ্ হয়েছে তা থেকে তাঁরই নিকট ক্ষমা চেয়ে নেয়া।
- ৭. দু'আ তবুল হওয়ার সময়ের মধ্যেই তাওবা করা অর্থাৎ পাপী তার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুর সমূখীন হওয়ার পূর্বেই তাওবা করবে। কারণ নবী সাম্রাল্লাহ্য আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

আল্লাহ নিজ বান্দার তাওবা ততক্ষন কবুল করবেন, যতক্ষণ তার গরগরা না আসে। – (তিরমিযী)– হাসান)

# কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করুন আর বিদ্যাত হতে বেঁচে থাকন

১. যখন আপনি ধমীয় ব্যাপারে (মানুষকে) বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকতে বলবেন, তখন আপনাকে অনেক বিদ'আত পন্থীরা বলবে ৪ আপনার কাঁচের তৈরী চশমাটিও বিদ'আত, তার প্রতিউত্তরে আপনি বলবেন ৪ এটা ধমীয় ব্যাপার নয়, বরং এটা হচ্ছে পার্থিব আবিস্কার, যার সম্বন্ধে রাস্ল (সাল্লাল্লাছ আলাইহি অসাল্লাম ) বলেনঃ

" أنتم أعلم بأمر دنياكم " (رواه مسلم)

দুনিয়ার ব্যাপারে তোমরা ভাল অবগত। - (মুসলিম)

আর এসব বস্তু হচ্ছে দুধারওয়ালা অস্ত্রের মত,যেমন রেডিও, তাতে যদি তেলাওয়াতে কুরআন বা ধমীয় আলোচনা শোনেন তবে তা হবে বৈধ, বরং তা উচিৎ, আর যদি আপনি সঙ্গীত ও অগ্লীল গান বান্ধনা ওনেন, তবে তা হবে হারাম। কারণ এতে নৈতিক চরিত্র নৃষ্ট করে এবং সমান্ধকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

- ২. ধর্মীয় বিদ'আত ৪ তা হল এই যে, যার কোন দলীল ও প্রমাণ কিতাব ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া যায় না, আর এই ধরণের বিদ'আত এবাদতের ক্ষেত্রে ও ধর্মীয় ব্যাপারেই হয়ে থাকে, ইসলামে এই ধরনের বিদ'আতের প্রতিবাদ করেছে এবং এটা গুমরাহীরও পঞ্চষ্টতা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।
- মহান আয়াহ মুশরিকদের (বহত্বাদীদের) বিদ'আতের খন্তন করতে
  গিয়ে বলেন ঃ

أم لهم شـركاء شـرعـوالهم من الدين مـالـم يأذن بـه الله . (الشورى – ٢١)

'এরা কি আল্লাহর এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে,যারা এদের জন্য 'দ্বীন' ধরণের কোন নিয়ম বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যার কোন অনুমতি আল্লাহ দেন নি।' –(জ্বা–২১)

২. আর নবী (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি অসাল্লাম ) বলেন ৪

" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد ' (رواه مسلم)

'যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যা আমার পদ্ধতির বাইরে তা হচ্ছে প্রত্যাখ্যাত ও বর্জনীয়।' – (মুসলিম)

- ৩. তিনি (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন ঃ
- " إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة " (رواه الترمذي وقال حسن صحيح)
- ' তোমরা নিজকে নতুন কার্যসমূহ থেকে বাঁচাও, কারণ প্রতিটি নতুন কাজ হচ্ছে বিদ'আত, আর প্রতিটি বিদ'আত হচ্ছে গুমরাহী।' –(তিরমিয়ী,হাদীস হাসান সহীহ)
  - ৪.তিনি (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন ৪
  - " إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها "
- ' নিশ্চর আল্লাহ বিদ'আতপন্থীর তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা ততক্ষণ গ্রহণ করেন না, যতক্ষণ সে বিদ'আত পরিত্যাগ না করে।' (সহীহু হাদীস তাবরানী প্রমুখ)
  - ৫. হ্যরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ
    - " كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس أنها حسنة "
  - ' প্রত্যেক বিদ'আত গুমরাহী, যদিও লোকেরা তা ভাল মনে করে।' ৬. ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة ، لأن الله تعالى يقول : " اليوم أكملت لكم دينكم ، والتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " فمالم يكن يومئذ دينًا، فلا يكون اليوم دينًا ،

'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আত ইসলামের মধ্যে আবিস্কার করল এই মনে করে যে তা ভাল কাজ, সে যেন একথা মনে করল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পয়গাম তাবলীগে খেয়ানত করেছেন, কারণ মহান আল্লাহ বলেন ৪ আছে আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের প্রতি পূর্ণ করে. দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে নিয়েছি। –(মায়েদা–

তাই যেটা তখন দ্বীনের অন্তর্গত ছিল না, তা ত্মাজও দ্বীন বলে গন্য হতে পারে না।

৭. ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ

من استحسن فقد شرع ، ولوجاز الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل الإيمان، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب ، وأن يضرج كل إنسان لنفسه شرعًا جديدًا .

' দ্বীন ইসলামে যে কেউ কোন কাজ ভাল মনে করে আরম্ভ করল সে বিধান রচনা করল, যদি ধর্মে ভাল কাজ মনে করে বাড়াবাড়ি জায়েয হত তবে অমুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্যও তা জায়েয হয়ে যেত, আর দ্বীনের প্রতিটি ব্যাপারে নতুন ভাল কাজ রচনা জায়েয হয়ে যেত এভাবে প্রত্যেক মানুষ নিজেরা নতুন বিধান রচনা করে ফেলত।' ৮. গুযামফ বলেন ৪ لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها سنة যখনই কোন বিদ'আত আবিস্কার হয়, তখন তার পরিবর্তে একটি সুনুত মিটে যায়।

ইমাম হাসান বসরী বলেন ৪

" لاتجالس صاحب بدعة فيمرض قلبك "

কোন বিদ'আতীর উঠাবসা করবেন না, তা হলে তোমার অন্তর রোগাক্রান্ত হয়ে যাবে।

১০. হ্যায়ফা বলেন ৪

" كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها "

' সে সমস্ত ইবাদত যা নবী মুহামদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহাবাগণ করেন নি তা করবেন না।



# বিদ' আত অনেক প্রকার তন্মধ্যে কিছু নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

- নবীর (সাল্লাল্লাল্ আলাইছি অসাল্লাম) জন্ম দিবসে উৎসব ( মীলাদ মাহফিল ) পালন করা, মিরাজের রাতে জেগো বিশেষ ইবাদত বা অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি।
- ২. যিকিরের সাথে নাচ,গান, তালি ও দুফ ( তবলা ) বাজানো, ঠিক তেমনি উচ্চস্বরে যিকির করা এবং আল্লাহর নামকে বিকৃত করে যিকির করা, যেমন ( আহ. ইহ. উহ.ছ. হী )
- ৩. মা'তম ( শোক ) অনুষ্ঠান করা, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর পীর,মৌলভী ও মোল্লাদের ভাড়া করে কুরআন খানীর জন্য নিয়ে আসা ইত্যাদি ইত্যাদি। "সাদাকাল্লাহুল আ' যীম বলা বিদ' আত "
- কারীগণ কুরআন তিলাওয়াতের শেষে উপরোক্ত বাক্য বলে থাকেন, অথচ এর কোন প্রমান না রাসূল ( সাল্লাল্লাছ আলাইহি অসাল্লাম ) থেকে পাওয়া যায় আর না সাহাবাগণ ও তারেয়ীনদের থেকে রয়েছে।
- কুরআন তিলাওয়াত একটি ইবাদত, অতএব তাতে কোন রকম বাডাবাডি জায়েজ নয়, নবী সয়ায়ায় আলাইহি অসায়ায় বলেন ঃ

যে ব্যক্তি আমাদের ধমীয় ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (বুখারী ও মুসলিম )

৩, কারী সাহেবরা এ ধরনের যেসব কাজ করে থাকেন , তার কোন দদীল প্রমাণ না আল্লাহর কিতাবে রয়েছে না তাঁর রাসূলের সুনুতে, আর না রয়েছে তাঁর সাহাবাদের আমলে বরং এটা হচ্ছে পরবর্তীকালের কারীদের আবিষ্কৃত যা বিদ' আতের অন্তর্গত ।

 রাসূল সল্লাল্লাহ্ আলাইহি অসাল্লাম ইবনে মাসউদ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনলেন, অতঃপর যখন মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত গৌছিলেনঃ

'আর এই সমস্ত লোক সম্পর্কে তোমাকে ( হে মুহাম্মদ ) সাক্ষী হিসেবে পেশ করব, তখন তারা কি করবে।' ( সূরা নিসা – ৪১ )

অতঃপর নবী সন্নাল্লাহ আলায়হি অসাল্লাম বলেন ঃ " حسيك '

অর্থাৎ যথেষ্ট । ( তিনি " صدق الله العظيم " নিজেও বলেন নি এবং তা বলার জন্য সাহাবাগণকৈ নির্দেশও দেননি।)

- ৫. মুর্খ লোকেরা ও ছোট ছেলেরা মনে করে থাকে যে এটা একটা কুরআনের আয়াত বিশেষ, তাই নামাযরত অবস্থার ও নামাযের বাইরে তারা পড়ে থাকে, অথচ এটা জায়েয নয়, বাক্যটি স্রাগুলোর পরিশেষে কুরআনের অক্ষরের মত করে লিখে থাকে।
- ৬. সৌদি আরবের মুফতী প্রধান শায়খ আবদুল আযীয় বিন বায় কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এটাকে স্পষ্ট ভায়ায় বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন।
  - ৭. আল্লাহর এই উক্তিঃ

এটা মিপ্যা, ইহুদীদের প্রতি উন্তরে বলা হয়েছিল, তার দলীল পূর্বেকার আয়াতটি।

" فمن افترى على الله الكذب

( অর্থাৎ ঃ যারা আল্লাহর প্রতি মিধ্যা আরোপ করে। ) আর রসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি অসাল্লাম এই আয়াত জানতেন, তবুও তিনি তিলাওয়াতে কুরআনের পর কোন দিন বলেন নি । ঠিক তেমনি তাঁর সহচরগণ ও সালফে সালে– হিনেরাও বলেন নি।

৮. বস্তুতঃ এই বিদ' আত একটি সুনুতকে ধ্বংস করে ফেলেছে, তা হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াতের পরে দু' আ করা । কারণ নবী সাল্লাল্লাছ আলায়হি অসাল্লাম বলেনঃ

# " من قرأ القرآن فليسأل الله به"

যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে সে যেন তার সাথে আল্লাহর নিকট কিছু চায়।" (তিরমিযী – হাদীস হাসান)

১. কুরআন তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াতের পর যেন আল্লাহর নিকট যা ইচ্ছা চায় এবং যা কিছু পাঠ করল তা অসীলা বানিয়ে যেন তাঁর নৈকট্য লাভ করে, কারণ তা হচ্ছে সং কাজ যা দু'আ কবুল হওয়ায় য়থায়থ উপকরণ। এই ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত দু'আ পাঠ করা ভাল। রাসূল সাল্লাল্লাছ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন দুশ্চিন্তায় পড়ে, অতঃপর এই দু'আ পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার দুঃখ ও চিন্তা দ্রীভূত করবেন এবং তার পরিবর্তে সুখ ও শান্তি প্রদান করবেন।

"اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أوعلمته أحدًا من خلقك ؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور بصري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي "

' হে আল্লাহ আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার ছেলে, তোমার বান্দীর ছেলে, আমার কপাল তোমার হাতেই রয়েছে, আমার উপর তোমারই হকুম চলছে. তোমার ফয়সালা আমার ব্যাপারে নায়ে সঙ্গত। তোমার সে সমস্ত নামের অসীলায় (মাধ্যমে) চাই যা দিয়ে ভূমি নিজের নামকরণ করেছ বা তোমার কিতাবে অবভীর্ণ করেছ, বা তোমার কোন সৃষ্টিকে শিখিয়েছ, অথবা ভূমি তা গায়েবের ইলমে লুকায়িত রেখেছ, যে কুরআনকে আমার অন্তরের প্রশান্তির কারণ বানিয়ে দাও, চক্ষুর আলো করে দাও, আমার দুশ্চিন্তাকে দূরীভূতকারী এবং দুগ্ধ কষ্টকে নিবারণকারী বানিয়ে দাও।

-- (হাদীস মুসনাদ আহমদ)

## সিৎ কাব্ধের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাব্ধ হতে বিরত রাখা

সমাজ সংস্থারের ভিত্তি এই দুই মূল স্তন্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এটা হচ্ছে শুধু এই মুসলিম উমাহর বৈশিষ্ট্য মাত্র। তাই মহান আল্লাহ এরশাদ করেন 3

" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (أل عمران-١١٠)

' দুনিয়ার এমন এক সর্বোত্তম দল তোমরা যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।' – (আল ইমরান–১১০)

আর আমরা যখন সৎ কাজের উপদেশ দেয়া ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া ছেড়ে দেব তখনই সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, চরিত্র ধ্বংস হবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে অন্যায় ও অন্ত্রীলতা বিস্তার লাভ করবে।

আর এটাও প্রমাণ হয়ে গেল যে সৎ কাব্ধের আদেশ ও পাপ কাঞ্জ থেকে বিরত রাখা বিশেষ কোন একজনের দায়িত্ব নয় বরং এই দায়িত্ব প্রতিটি মুস-লিম নরনারীর, সে আলেম (শিক্ষিত) হোক অথবা সাধারণ অশিক্ষিত লোকই হোক, তার জ্ঞান ও সাধ্যের অনুপাতে তা ফর্য হবে।

তাই নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " (رواه مسلم)

' যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ প্রভ্যক্ষ করবে তা হাত দ্বারা মিটাবে, যদি তা সম্ভব না হয়, তবে কথার দ্বারা বাধা দেবে, যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে তা অন্তর থেকে ঘৃণা করবে, আর এটাই হচ্ছে নিম্নন্তরের ঈমান!' – (মুস্লিম) "মনকার" "অন্যায় কাজ" তাকেই বলা হয় যা ইসলাম বিরোধী।

# পিৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখার উপায় উপকরণ)

- প্রত্যেক জুম'আও দুই ঈদের দিনে খুতবা দেয়া, যেন খতীব (বন্ধা) সমাজের বিভিন্ন পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।
- ২, বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য দিয়ে বা পত্র পত্রিকা ও ম্যাগান্ধিনে লেখনী দিয়ে সমাজের কুসংক্ষারের সঠিক উপায় উদ্ধাবন করা।
- প্রয়ায নসীহত 
  র এর জন্য একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবেন
  তাতে কোন একজন ব্যক্তি উদাহরণ বরপ ধূমপানের দৈহিক ও আর্থিক ক্ষতি
  সম্বন্ধে বক্তব্য রাখবেন।
- ৫. উপদেশ ৪ কোন এক ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে নিরিবিলি পরিবেশে উপদেশ দেবেন উদাহরণ স্বরূপ সোনার আর্থটি বর্জন করার উপদেশ দেয়া, বা নামায ত্যাগ থেকে ভয় প্রদর্শন করা অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দু'আ ও ফরিয়াদ করা হতে বিরত রাখা।
- ৬. পৃষ্টিকা 
  র এটা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উত্তম উপায়, কারণ প্রচ্ছেক ব্যক্তি নামায বা জেহাদ বা যাকাত অথবা কবীরা গুলাহু সমূহ যেমন মৃত ব্যক্তিকে ডাকা এবং তার নিকট মদদ ও সাহায্য বিভিন্ন বিষয়ে কয়েক পাতা অবশ্যই পড়তে পারবেন।

# মুবাল্লেগের মৌলিক গুণাবলী

 মুবাল্লেগ বেন নমতা ও সরশতার সাথে সৎ কাজের আদেশ ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন, যাতে করে মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে তা জন্তর থেকে গ্রহণ করে।

মহান আল্লাহ মূসা ও হারুণ (আঃ) কে সম্বোধন করে বলেন ঃ

'তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও কেননা সে অহংকারী বিদ্রোহী হয়ে গেছে। অতঃপর তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, সম্ভবতঃ সে নসীহত কবুল করতে কিবো ভয় পেতে পারে।' – (ত্বাহা–৪৩,৪৪)

অতএব যখন কোন ব্যক্তিকে গালাগালি, অকথ্য ভাষা বলতে বা কৃতজ্ঞতা করতে দেখবেন তখন তাকে নম্বভার সাথে উপদেশ দিবেন এবং তাকে মুরতাদ শমতান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে বলবেন। সেই শমতানই হচ্ছে এসবের মূল। আর যে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত প্রদান করেছেন তিনিই হচ্ছেন কৃতজ্ঞতার যোগ্য এবং তাঁর অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞ হওয়া কোন রকম লাভদায়ক হবে না, বরং তা দুনিয়াতে দুর্ভাগ্যের ও আখেরাতে তাঁর আযাবের কারণ হয়ে দাড়াবে। অতঃপর তাকে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উৎসাহিত করবেন।

- ২. যে সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন, তাঁর হালাল ও হারাম সম্বন্ধে যেন সে অবগত থাকে, এমনটা যেন না হয় যে তার মুর্খতার কারণে মানুষের লাভ না করে ক্ষতি করে বসে।
- ৩. তাবলীগকারীর উচিৎ যে তিনি যেসব কাব্দের উপদেশ দেবেন তা যেন তিনি নিব্দে বাস্তবায়িত করেন এবং যেসব কাব্দ করতে নিষেধ করবেন তা ধেকে তিনি যেন বিরত ধাকেন।যাতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাব্দ পুরোপুরি তাবে ফলপ্রসু হতে পারে।

মহান আল্লাহ সেইসব ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বলেন যারা নিজেরা সৎ আমল না করে তার নির্দেশ দেয় ঃ

" أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ، وأنتم تتلوى الكتاب أفلا تعقلون " (البقرة - ٤٤)

' তোমরা লোকদেরকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজদেরকে তোমরা ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করতে থাক, তোমাদের বুদ্ধি কি কোন কাজেই লাগাও না ? – (বাকারা–88)

আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কার্যে নিমচ্ছিত সে যেন নিজে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত হওয়ার অঙ্গীকার করে পাপের কান্ত থেকে অন্যদের বিরত রাখার প্রচেষ্টা করে।

৪. আমরা যেন নিজ কাজে একনিষ্ঠতা অবলম্বন করি এবং বিরোধীদের জন্য হিদায়াতের দু'আ করি, যেন আল্লাহর নিকট আমরা ওযর পেশ করতে পারি।মহান আল্লাহ এরশাদ করেন ৪

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قومًا الله مهلكهم اومعذبهم عذابًا شمديدًا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون " (الأعراف ١٦٤)

' তাদের একথাও শরণ করিয়ে দাও, যখন তাদের একটি দল অপর দলকে বলেছিল, তোমরা এমন লোকদের কেন নসীহত কর যাদেরকে আল্লাহই ধ্বংস করবেন কিংবা কঠিন শাস্তি দিবেন ? তারা জবাব দিল ৪ আমরা এসব তোমাদের প্রভুব দরবারে নিজেদের ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে করছি, আর এই আশায় করছি যে, হয়ত বা তারা তাঁর নাফরমানী হতে ফিরে থাকবে। -(আরাফ-১৬৪)

৫. দায়ী (মুবাল্লিগ) যেন, বীরত্বের অধিকারী হন, আল্লাহর পথে কোন সমালোচকের সমালোচনাকে ভয় না করে এবং সেই পথে যত রকমের কয় রেক না কেন তার উপর ধৈর্য্য ধারণ করে থাকে।

# অন্যায় কাজের প্রকারভেদ মসজিদের (ভিতরে) অন্যায় কাজ সমূহ ঃ

১. মসজিদকে অধিক অলঙ্কৃত করা ও বিভিন্ন রঙ দিয়ে সাজানো, অভিরিক্ত মিনার তৈরী করা এবং নামায আদায় কারীর সামনে নানা রকমের খোদাইকৃত পাধর দাড় করানো, । কেননা, তাতে নামাযীর একাগ্যতায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। আর বিশেষতঃ সেসব খোদাইকৃত অক্ষর লটকানো যাতে এমন ধরণের কবিতা সমূহ পিথিত থাকে যাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট ফরিয়াদ করা হয়েছে, নামায আদায়কারীর সম্মুখ দিয়ে অভিক্রম করা,সে বসে থাকা ব্যক্তিদের কাঁথের উপর দিয়ে ডিঙিয়ে পারাপার হওয়া। আর, উচ্চঃশ্বরে দু'আ করা, কুরআন পড়া, কথা–বার্তা বলা অথবা নবীর (সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি দরদ পাঠ করা যাতে অন্য নামার্যীদের একাগ্যতা নষ্ট করে। কারণ নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ সমস্ত কাজ চুপি চুপি পড়া গ্রমাণিত হয়েছে।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম )বলেন ৪

তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন অপরের কুরআন পাঠের উপর উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত না করে। ( সহীহ আবু–দাউদ )

মসজিদে পুপু ফেলা ও উচ্চস্বরে কাশা, অনেক বক্তা ও খতীবগণের যয়ীফ ও মাওযু হাদীস তার অবস্থা স্পষ্ট না করে বর্ণনা করা, অধচ এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস যথেষ্ট পরিমানে রয়েছে যা বর্ণনা করা যথেষ্ট, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট মিনারে চড়ে আযানের পূর্বে সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা এবং জলসা ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে কবিতা পড়ার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, কোন কোন নামাযীর মুখ থেকে ধুমপানের দুর্গন্ধ আসা, এমন ময়লাযুক্ত ও অপরিষ্কার কাপড়ে নমায পড়া যা থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকে, উচ্চস্বরে চিৎকার করা, যিকিরের সময় নাচ করা ও তালি বাজ্ঞান, মসজিদের

ভিতরে কেনা বেচা করা, হারানো বস্তুর সন্ধান করা এবং জমাতে নামায আদায় করার সময় কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা না মিলানো।

#### ২. রাস্তা-ঘাটের অন্যায় কার্য সমূহঃ

মহিলাদের মুখমন্ডল উন্মুক্ত করে বৈহায়া–বেপর্দা হয়ে রাস্তায় বের হওয়া, অথবা তাদের উচ্চপ্পরে কথা বলা ও অট্টহাসি হাসা, কোন পুরুষ কোন মহি–লার হাতে হাত দিয়ে নির্লক্ষ্ণভাবে রাস্তায় কথা–বার্তা বলা। লটারীর টিকেট কেনা–বেচা করা, দোকানে মাদকদ্রব্য বিক্রয় করা, নারী ও পুরুষদের এমন নগ্ন ছবি কেনা বেচা করা যা চরিত্রকে ধ্বংস করে। রাস্তায় ময়লা–আবর্জনা নিক্ষেপ করা, যুবকদের অনেকে যুবতীদের উপর কুদৃষ্টিতে দেখার জন্য রাস্তায় পথে দাঁড়িয়ে থাকা এবং মহিলা ও পুরুষরা একসাথে পথে – ঘাটে,বাজারে ও কারে – বাসে মিলেমিশে শ্রমণ করা।

#### ৩. বাজারের অন্যায় কার্য সমূহঃ

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের শপথ করা , যেমন , সম্মান, দায়ীত্ব, মাতা-পিতা ও ছেলে-মেয়ে ইত্যাদির, প্রতারণা দেয়া, বিক্রেতা ও ক্রেতার মিধ্যা কথা বলা, পথে আসন বিছিয়ে বসা, সত্যকে অস্বীকার করা, গালিগালাজ্ঞ করা, মাপের পরিমানে কম করা, এবং উচ্চপ্রয়ের কাউকে ডাক দেয়া।

## ৪. সমাজের সাধারণ অন্যায় কার্য সমূহঃ

জঘন্য ধরনের গান ও বাজনা শোনা, পুরুষরা অপর মহিলাদের সাথে অবাধে মেলা–মেশা করা অথচ উভয়ের মধ্যে বিবাহ জায়েয, যদিও আত্মীয়ভার মধ্যে হোক না কেন, যেমনিক চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, খামীর ভাই বা এধরনের অন্য কেউ। আর কোন প্রাণীর ছবি বা পুতুল দেয়ালে ঝুলানো,অথবা তা টেবিলে সাজানো, যদিও সে ছবি নিজের বা নিজ পিতার হোক না কেন, পানাহার, পোষাক–পরিচ্ছদ ও বাড়ীর আসবাব পত্রে অপচম করা এবং এসবের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিসকে অপরিকার জায়ণায় নিক্ষেপ করা, বরং এক্ষেত্রে তা দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া উচিৎ যেন তারা তদ্বারা উপকৃত হতে পারে। ধুমুপান করা ও তা দ্বারা আপ্যায়ন করা, কারণ তাতে দৈহিক ও আর্থিক ক্ষতির সাথে সাথে পাশে বসে থাকা ব্যক্তিকেও কষ্ট দেয়া হয়। নরদ ( জুয়া খেলা ) ( Trick \_ Track, back \_

gammon) বা অন্য কোন খেলা করা, মাতা-পিতার বিরুদ্ধাচরণ করা, জঘন্য পত্র-পত্রিকা পড়া, শিশুদের গলায় বা ঘরের দরজায় অথবা গাড়িতে তাবীয বা কবচ নীলকাঠি বা এধরনের কোন কিছু ঝুলানো, আর এ আকীদা ও বিশ্বাস রাখা যে এগুলোর দ্বারা তারা সব রকম কৃদ্টি ও বিপদাপদ হতে নিরাপদে থাকবে। সাহাবাদের ব্যাপারে রহস্য-বিদূপ করা কুফরীর অন্তর্গত। যেমনঃ নামায, পর্দা, দাঁড়ী ইত্যাদি যা ইসলামের অন্তর্গত তা নিয়ে ঠাট্টা বিদূপ করা।

## বাজারে প্রবেশের দু' আ

রাসূল সন্মান্থাহ আলাইহি অসান্ধাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করল অতঃপর এই দ' আ বলল ঃ

"لا إله إلاالله وحده لاشريك له . له الملك وله الحمد يحيى ويميت ،، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيئ قدير،،

অর্থ ও আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ ( উপাস্য ) নেই, তিনি একক, যার কোন অংশীদার নেই তাঁরই সমস্ত রাজত্ব ও তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা . তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দেন, তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কখনো মৃত্যু হবেনা। তাঁরই হাতে রয়েছে সমস্ত রকমের মঙ্গল, তিনি সর্ব শক্তিমান।

আল্লাহ তার হাজার হাজার নেকী লিখবেন, হাজার হাজার গুনাহ মার্জনা করবেন; হাজার হাজার গুণ দরজা ( মর্যাদার স্তর ) বৃদ্ধি করবেন এবং জান্নাতে তার জন্য ঘর তৈরী করবেন ( মুসনাদ আহমদ )

আল্লামা আলবানী এই হাদীসকে হাসান বলেন। \*

## আল্লাহর পথে জিহাদ করা ঃ

জিহাদ ( ইসলামী লড়াই ) প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব, আর তা ধন সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমেও হয়, ইসলামের শক্রদের বিরুদ্ধে লড়াই করেও হয় এবং ভাষা ও লেখনীর মাধ্যমেও জিহাদ হয়ে থাকে। আর তা ইসলামের

<sup>\*</sup> উক্ত হাদীসটি তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে। - অনুবাদক

দাওয়াত দিয়ে ও তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তার প্রতি বাদ করে। জিহাদ কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে

- ১. ফরযে আইনঃ ( প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয ) আর এটা সেই সময় যখন শক্ররা কোন মুসলিম দেশ আক্রমশ করে, যেমন ইহুদীরা বর্তমানে ফিলিস্তিন দখল করে রয়েছে। তাই সকল মুসলমান যাদের লড়াই করার সামর্থ রয়েছে, তারা সে যাবৎ গোনাহুগার থাকবে যতক্ষণ তারা নিজ্ক জান ও মাল দ্বারা লড়াই করে ইহুদীদের সে দেশ থেকে বহিষ্কার না করবে।
- ২. ফর্য কিফারাহ ঃ যদি কিছু সংখ্যক মুসলিম এই দায়ীত্ব পালন করে, তবে ইহা সবার তরফ থেকে যথেষ্ট। আর সেই জিহাদ হচ্ছে নিখিল বিশ্বের যে কোন দেশে ইসলামের দাওয়াতকে পৌছে দেয়া, যেন সেখানে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় । অতঃপর যদি তারা ইসলামের আনুগত্য করে, তাহলে তালই। আর যদি কেউ ইসলামী দাওয়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই চলতে থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহর কালেমা সারা বিশ্বে সর্বোচ্চ না হয়ে যায় । আর এই জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। যখন মুসলিম জাতি কৃষিকাজে, ব্যবসা বাণিজ্যে ও পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধিতে নিমগ্ন হবে এবং জিহাদকে পরিত্যাগ করবে তখন তারা লাঞ্চিত ও পদদলিত হবে এবং রাসূল সন্ত্রাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর এই উক্তির বাস্তবায়ন হবে ৪

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. (صحيح - رواه أحمد)

'যখন তোমরা ধার-বাকিতে লেন-দেন ও কেনা-বেচা আরম্ভ করবে, ও গরুরুর লেজ ধরে হাল লাঙ্গল দিয়ে কৃষি কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা ত্যাগ করবে, তখন মহান আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর এমন লাঞ্চনা চাপিয়ে দেবেন যে তা তোমাদের উপর থেকে দূরীভূত হবেনা যতক্ষন না তোমরা খীয় খীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।' ( সহীহ হাদীস , মুসনাদ আহমদ )

#### ৩. মুসলিম নেতাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৪

আর এই জিহাদ হবে মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও তাদের সহযোগিদের প্রতি নসীহত (উপদেশ ও কল্যাণ কামনার) আকারে । কারণ নবী সন্ত্রান্ত্রাহু আলাইহি অসান্ত্রাম বলেছেন ।ঃ

الدين النصيحة ، قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . (رواه مسلم.)

'দ্বীন ইসলাম হচ্ছে সৎ উপদেশ ও কল্যাণ কামনার নাম। সাহাবাগণ বলেনঃ তখন আমরা জিন্তেন্স করলাম তা কার জন্য করা হবে হে আল্লাহর রসূল ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর জন্য তাঁর কিতাবের জন্য ও তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের ও জনসাধারণের জন্য ।' – ( মুসলিম ) তিনি সম্লান্তাহ আলামহি অসাল্লাম আরো বলেন ঃ

" أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان ٍ جائر ٍ" ( حسن ، رواه أبو داؤد والترمذي )

'যালেম বাদশাহের সামনে ন্যায় সঙ্গত কথা বলা হচ্ছে সর্বোক্তম জিহাদ।' ( হাদীস, হাসান – আবু দাউদ ও তিরমিযী )

যে সমস্ত যালেম নেতা যারা আমাদের জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলে থাকে তাদের যুলুম থেকে নিষ্কৃতির পথ হচ্ছে ৪ মুসলিমদের আল্লাহর দিকে প্রত্যার্তন করা ও তাওবা করা, তাদের আকীদার বিশ্বদ্ধিকরণ এবং সঠিক ও নির্ভেজাল ইসলামের উপর তাদেরকে ও তাদের পরিবার – পরিজনদেরকে তরবিয়ত ও প্রশিক্ষন দেয়া। তাই মহান আল্লাহ বলেন ৪

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (الرعد١١)

'প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির লোকেরা নিজেদেরগুনাবলীর পরিবর্তন না করে।' রো'আদ – ১১)

তাই বর্তমান যুগের কোন একজন দায়ী (সংস্কারক) এদিকে ইন্দিত করতে গিয়ে বলেন ৪ প্রথমে তোমাদের অন্তরে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কর তাহলে আপনা-আপনি তোমাদের দেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

কাজেই কোন ঘর নির্মানের জন্য প্রথমে তার ভিত্তি মযবুত করে নেয়া আবশ্যক, আর তা হচ্ছে আমাদের সমাজের সংস্কার।

মহান আল্লাহ বলেন ৪

وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبيلهم ولي من الذي ارتضى لهم، ولي بدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لايشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون – (النو - ٥٠)

' তোমাদের মধ্য হতে সেসব লোকের সাথে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন যেমনভাবে তাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের বানিয়েছিলেন, তাদের জন্য তাদের এই দ্বীনকে মযবুত ভিত্তির উপর দাড় করে দিবেন যা আল্লাহ তাদের জন্য পছল করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তামূলক অবস্থায় পরিবর্তন করে দিবেন। তারা তথু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবেনা। অতঃপর যারা কুফুরী করবে, তারাই আসলে ফাসেক লোক।' (নুর-৫৫)

 কাফের, কমিউনিট ও সমাজবাদী এবং বিদ্রোহী ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ঃ আর ইহা যথাসাধ্য জান, মাল ও কথা দ্বারা হবে। কারণ রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

# جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم - (صحيح - رواه أحمد)

' বহুত্বাদীদের (মুশরেকদের) বিরুদ্ধে জান, মাল ও কথা দারা সংগ্রাম কর।' – (সহীহ– মুসনাদ আহমদ)

৫. ফাসেক, নাফরমান ও পাপীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৪

আর ইহা হাতের দ্বারা বাক্যের দ্বারা অথবা অন্তর থেকে ঘৃণার মাধ্যমে ও হতে পারে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من رأى منكم منكرًا فلي غيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان – (رواه مسلم)

'তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি অন্যায় কাজ পরিলক্ষিত করে, তাহলে উহা হাত দ্বারা মিটিয়ে দেবে, যদি উহা সম্ভব না হয় তবে কথা দ্বারা বাধা দেবে, আর যদি তাও অসম্ভব হয় তাইলে অন্তর থেকে ঘৃণা করে তার প্রতিবাদ করবে, আর এটাই হছে নিম্ন স্তরের ঈমান।' – (মুসলিম)

৬. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ ৪

আর এটা হবে তার (শয়তানের) বিরুদ্ধাচারণ করে ও তার কৃমন্ত্রণার অনুসরণ না করে। মহান আল্লাহ বলেন ৪

إن الشيطان لكم عدو ، فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير - (الفاطر-١

' আসলে শয়তান তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা ও তাকে নিজেদের দুশমন মনে কর। সেতো তার অনুসারীদের নিজের পথে ডাক দিছে এইজন্য যেন তারা নরকবাসীদের মধ্যে শামিল হযে যায়। – (ফাতির – ৬) ৭. নিজ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা ৪

এর এটা হবে তার বিরুদ্ধাচরণ করেও তাকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উদ্ভুদ্ধ করে এবং গোনাহের কার্যাবলী প্রেকে বিরত প্রেকে।

মহান আল্লাহ তা' রালা মিশরের 'আযীযের (মিসরের বাদশাহ) স্ত্রীর যিনি ইউসুফ (আঃ) কে ফাসাবার চেষ্টা করেছিলেন তার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربي، إن ربي غفور رحيم - (يوسف - ٣٥)

'আমি নিজের নির্দোষিতার কথা কিছুই বলতেছিনা, নফস তো অন্যায় কাজে উদ্ভূদ্ধ করেই। অবশ্য কারো উপর আমার রবের রহমত যদি হয়,তাহলে অন্য কথা। আমার রব নিঃসন্দেহে বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।'

–(ইউসুফ–৫৩)

জনৈক আরব কবি বলেন ৪

وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم

নফস্ ও শয়তানের বিরোধিতা ও অবাধ্যতা অবলম্বন কর। আর যদিও তোমার আন্তরিকতার সাথে মঙ্গল কামনা করে, তবুও তাকে মিথ্যা মনে করবে।

হে আল্লাহ্ আমদের বাস্তবিক মুন্ধাহিদ হওয়ারও একনিষ্ঠতার সাথে সেথাআমলের তাওফীক দান করন্দ। – (আমীন)

# আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের কতিপয় কারণ

আমীরুল মু'মেনীন হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহ্ আনহ) পারস্য দেশ বিজয় করা উদ্দেশ্যে হযরত সা'দ বিন আবি অক্কাস এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন এবং তাঁকে একটি উপদেশ নামা লিখে পাঠালেন, তা নিম্নরূপ ৪ ১. আল্লাহর ভীতি ঃ

আল্পাহর প্রশংসার পরে তোমাকে ও তোমার সাথে যে সমস্ত সৈন্য সামন্ত রয়েছে তাদেরকে সর্বাবস্থায় আল্পাহর ভয়ভীতি ও তাকওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি, কেননা তাকওয়া (আল্পাহর ভীতি) হচ্ছে শক্রুর বিরুদ্ধে সর্বোত্তম সাজ্ব সরঞ্জাম এবং যুদ্ধ অবস্থায় বড় শক্রিশালী অস্ত্র।

#### ২. পাপ কার্যাবলী বর্জন করা ১

আর তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদের নির্দেশ দিচ্ছি, যেন তোমরা তোমাদের দুশমন অপেক্ষা ও অধিক গোনাহু হতে ভয় করবে, কারণ সৈন্যের পাপ সমূহ তাদের শত্রুদের অপেক্ষা বেশী ভয়ের কারণ। মুসলিমদের জন্য গায়েবী (অদৃশ্য) সাহায্য আসে তাঁদের দুশমনদের গোনহের কারণে, সুতরাং যদি তোমাদের মাঝে সেই গোনাহ্ বিদ্যমান থাকে তবে সমস্ত শক্তি চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ আমাদের সংখ্যা তাদের সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। এবং আমাদের যদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও তাঁদের মত নয়। অতএব যদি আমাদের গোনাহু তাদের সমপরিমাণ হয়ে পড়ে, তবে তারা তো শক্তিতে আমদের উপর প্রাধান্য পাবে। আর যদি আমরা নিজ বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাদের উপর শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতে না পারি তাহলে কখনো আমরা শক্তি দ্বারা তাদের উপর বিজয়ী হতে পারব না। আর মনে রেখো। তোমদের সাথে সদা সর্বদা আল্লাহর তরফ থেকে এমন পরিদর্শক (ফেরেশতা) নিযুক্ত রয়েছেন, যাঁরা তোমাদের কৃতকার্য সম্পর্কে অবহিত। সূতরাং তাঁদের হতে লচ্ছা কর এবং তোমরা আল্লাহর পথে থাকা অবস্থায় কখনও তাঁর নাফরমানী করো না। আর্ তোমরা একথা মনে ভেবো না যে, আমাদের শক্ররা পাপী ও অসৎ প্রকৃতির। অতএব আমরা অন্যায় করলে ও তারা আমাদের উপর জয়ী হবে না। কারণ, অনেক সম্প্রদায়কে এমন দেখা গেছে যে, তাদের উপর তাদের অপেক্ষা বদ ও অসৎ প্রকৃতির लाकरमतरक७ खरी कता इसाइ स्प्रम, वनी इंजतान्नेनरमत (इस्मी) छेलत অগ্নীপুজক কাফেরদেরকে জয়ী করা হয়েছিল। আর. এটা সেই সময় ঘটেছিল যখন বনী ইসরাঈলরা গোনাহতে নিমচ্জিত হয়েছিল। ঠিক তেমনি বর্তমানে আরব মুসলিমদের উপর ইহুদীদের আগ্রাসনকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩. একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ৪

এমনি ভাবে নিজ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে যেমনভাবে ভোমাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে সাহ্য্য প্রার্থনা করে থাক। আর আমিও নিজের এবং তোমাদের সকলের জন্য-এটাই কামনা করি।

-(আল্-বিদায়া অন্- নিহায়া, ইবনে কাসীরের)

## প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ধর্মীয় অসীয়ত নবী সাল্লাল্লাহ্য আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ، وله شئ يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، قال ابن عمر: ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي . (واه الشيخان)

- 'যে মুসলমানের নিকট অসীয়তের উপযোগী অর্থ-সম্পদ রয়েছে, অসীয়তনামা তার নিকট লেখা অবস্থায় থাকা ব্যতীত তার জন্য দু'রাত যাপন করা জায়েয নয়। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমি (সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথা বলার পর এক রাত ও অতিবাহিত হয়নি তার পূর্বেই আমি নিজ অসিয়তনামা লিখিত রেখেছি। - (বুখারী ও মুসলিম)
  - ১. আপনি এইভাবে অসিয়তনাম লিখতে পারেন ঃ

আমি এতটাকা (.....) এর অসীয়ত করছি, যা নিকট আত্মীয়, দরি৫ প্রতিবেশীর সহযোগিতায় এবং ইসলামী বইপুস্তক ক্রয় করার জন্য ব্যয় করা হবে (কিন্তু এটা এক ভূতীয়াংশের উর্ধে হবে না এবং ওয়ারিসিন (উত্তরাধিকারীদের) জন্য হবে না ।)

২. আমি যখন মৃত্যু শয্যায় পড়ব, তখন যেন সৎ ব্যক্তিগণ আমার নিকট এসে আল্লাহ সম্বন্ধে ভাল ধারণা করতে স্বরণ করিয়ে দেয়। ৩. আমাকে যেন মরণের পূর্ব মূহর্তে কলেমা তাওহীদের তলকীন (শরণ) করিয়ে দেয়া হয়, মরার পর নয়। কারণ নবী (সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الا

তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কর্লেমা লাঁ–ইলাহা ইল্লাল্লাহর তলকীন কর। -(মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন ৪

من كــان آخــر كــلامــه لا إله إلا الله دخل الجنـة . (حسن، رواه الحاكم)

'যার জীবনে শেষ কথা হবে কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' সে ব্যক্তি জানাতে প্রবেশ করবে।' – (হাদীস হাসান– হাকিম)

 আমার মৃত্যুর পর উপস্থিত ব্যক্তিরা আমার জন্য এই ধরনের দু'আ করবে 3

" اللّهم اغفرله ، وارفع درجته وارحمه "

'হে আল্লাহ ! তাকে ক্ষমা কর, তার মর্যাদা উর্চু কর এবং তার প্রতি রহম কর .....।

- ৫. কতিপয় ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর সংবাদ আত্মীয়দের পৌছানোর জন্য পাঠানো, যদিও তা টেলিফোন দারা হয় এবং নামায়ীদের মৃত্যুর সংবাদ দেয়ার জন্য ইমামকে বল, যেন তারা সবাই মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।
- ৬. অতিশীঘ্র ঋন পরিশোধ কর। কারণ তিনি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনে ৪

' نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه

'মুমিনের আত্না তার ঋনের সাথে আবদ্ধ থাকে যতক্ষণ উহা পরিশোধ করা না হয় ।' –(সহীহ হাদীস– মুসনাদ আহমদ)

তাই জ্ঞানী মুসলিম ব্যক্তির প্রতি তার জীবদশাতেই ঋণ পরিশোধ করে

দেয়া উচিৎ। পরে যেন এমনটা না হয় যে তাঁর উত্তরাধিকারীরা এটা পরিশোধ করতে অস্বীকার করে।

 জানাযা চলাকালীন সময় চূপ করে থাকবেন, জানাযাতে নামাযীর সংখ্যা অধিক করার চেষ্টা করবেন এবং মৃত ব্যক্তির জন্য একনিষ্টতার সাথে দু'আ করবেন।

৮. দফন করার পর তার জন্য ক্ষমার দু'আ করবেন। যখন মাইয়েতের দফন কাজ সম্পন্ন হত তখন নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে দাড়াতেন এবং বলতেন ৪

" استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسئل " (صحيح ، رواه الحاكم)

'তোমরা নিজ ভাই–এর ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য দৃঢ়তা কামনা কর, কারণ তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' –(সহীহ হাদীস–হাকীম)

১. নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে এই প্রমাণিত পদ্ধতি অনুযায়ী বিপদ ও মুসীবতের সম্মুখীন ব্যক্তিকে তা' যিয়াত (শান্তনাবাণী) দেয়া ৪

إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيع عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب . (رواه البخاري)

'আল্লাহ যা কিছু নিয়ে নিয়েছেন তা তাঁরই অধিকার, আর যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তাও তাঁরই অধিকার, আর তাঁর নিকট প্রতিটি বস্তুর সময় নির্ধারিত রয়েছে, সুতরাং ধৈর্য্যধারণ করুন এবং আল্লাহর নিকট নেকীর আশা রাখুন।' –(আল–বখারী))

ইসলামী বিধানে তা'যিয়াতের (শান্তনা দেয়া) জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় বা স্থান নেই। আর বিপদগ্যস্থ ব্যক্তি এই দু'আ পড়বে '

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في

### مصيبتي واخلف لي خيراً منها . (رواه مسلم)

'বস্তুত 3 আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহরই নিকট আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, হে আল্লাহ আমর এই বিপদে আমাকে নেকী দান কর, এবং এর উত্তম বিকল্পের ব্যবস্থা কর।' (ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন) আর মৃতব্যক্তির আত্মীয় স্কলদের ধৈর্য্য ধারণ করা ও আল্লাহর নির্দ্ধারিত ভাগ্যের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা আবশ্যক।

১০.মৃতব্যক্তির আত্মীয় স্বন্ধন, পাড়া প্রতিবেশী ও বন্ধু – বান্ধবদের তার পরিবার পরিন্ধনদের জন্য খাওয়া–দাওয়ার সুব্যবস্থা করা উচিৎ।

বার সারজনপের জন্য বাতরা–দাতরার সুব্যবস্থা করা ডাচৎ কারণ নবী ( সাল্লাল্লাভ আলাইহি অসাল্লাম ) বলেছেন ৪

"اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم " (حسن ، رواه أبوداؤد والترمذي )

তোমরা জা' ফরের পরিবারবর্গের জন্য খাদ্যের সুব্যবস্থা কর, কারণ তাদের উপর এমন এক মর্মান্তিক বিপদ এসে পড়েছে যা তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। (হাদীস হাসান, আবু – দাউদ, তিরমিযী)

( ইসলামী) শরীয়াত বিরোধী কতিপয় কাজ ঃ

 ওয়ারিসিনদের মধ্যেকার কোন একজনকে বিশেষভাবে কিছু সম্পদ দেয়া । কারণ তিনি ( সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি অসাল্লাম ) বলেন ৪

#### ' لاوصية لوارث"

'ওয়ারিসিনদের জন্য অসীয়ত জায়েয নয়। '( দারকুতনী, আগবানী এই হাদীসকে সহীহ বলেন)

২. মৃতব্যক্তির জন্য উচস্বরে ও তার নামধরে কাঁদা, গভদেশে চপেটাঘাত করে কাঁদা, কাপড় ছিঁড়ে এবং কালো কাপড় পরিধান করে শোক প্রকাশ করা। কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন ৪

"الميت يعذب في قبره بما نيح عليه "

'মৃত ব্যক্তির জন্য নামোচারণ করে উচ্চপ্তরে কীদার কারণে তাকে কবরে আযাব হয়ে থাকে, মৃত ব্যক্তি যদি এরুপ অসীয়ত করে থাকে তাহলে ।'

এ. মাইক ও বিজ্ঞাপন দারা মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করা অথবা তাকে মালা ও
মুকুট পরানো, কারণ এই সমস্ত কাজ হচ্ছে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত, মাল –খনের
অপচয়করন এবং অমুসলিমদের অনুসরন । সহীহ হাদীসে রয়েছে ৪

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে বা বেশ ধারণ করবে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। (সহীহ হাদীস, আবু – দাউদ)

মৃতব্যক্তির বাড়িতে আলেমদের কুরআন তিলাওয়াতের জন্য উপস্থিত
 হওয়া। কারণ তিনি ( সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম ) বলেছেন ৪

'কুরআন পাঠ কর ও তার উপর আমল কর, অপরের মাল – ধন খাওয়ার জন্য অথবা পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করনা।(সহীহ, মুসনাদে আহমদ) এভাবে ভাড়ায় কুরআন পড়ে তার বিনিময়ে কিছু নেয়া ও দেয়া হারাম। তবে হাঁ, যদি আমরা কিছু পয়সা দরিদ্রদের দান করি তাহলে তার নেকী মৃতব্যক্তিকে পৌছবে এবং তদ্বারা সে উপকৃত হবে।

৫. মৃতব্যক্তির বাড়িতে বা মসন্ধিদে অথবা অন্য কোন জায়গায় তা' যিয়াতের ( সান্তনা দেয়ার ) জন্য এবং নিমন্ত্রন খাওয়ার জন্য সমবেত হওয়া ঠিক নয়, কারণ সাহাবী জরীর ( রাঃ ) বলেন ঃ আমরা মৃত ব্যক্তির বাড়িতে দাফনের পর সমবেত হওয়া এবং দাওয়াত ও নিমন্ত্রন করে খাওয়া–দাওয়ার ব্যবস্থাপনাকে নিয়াহার অন্তর্গত মনে করতাম। ( আর নিয়াহার হচ্ছে হারাম ) –(সহীহ মুসনদ আহমদ )

ইমাম শাফে' য়ী ও ইমাম নভবী তাঁর কিতাব " আল আযকারের" তা' যীয়ার অধ্যায়ে ( মৃতব্যক্তির বাড়িতে তার দফনের পর ) সমবেত হওয়াকে স্পষ্টভাবে অবৈধ বলেন। কারণ, নিমন্ত্রন সূথের সময় হয়ে থাকে, শোকের সময় নয়।

হানাফী মযহাবের কিতাব ফাতাওয়া বায্যাযীয়া বলা হয়েছে ঃ মাইয়্যেতের পরিবারদের তরফ হতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং সাতদিন পরে দাওয়াত ও ভোজ করা অথবা হচ্জের সময় কালে কবরের নিকট খাদ্য—দ্রব্য নিয়ে যাওয়া বা কুরআন খানির জন্য কারী ও মোল্লাদের যিয়ারত করা কিংবা সং ব্যক্তিদের, হাফেয ও মৌলভীদের কুরআন খতমের জন্য সমবেত করা, এসব কিছু নাজায়েয়।

৬. কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত করা, মৃত ব্যক্তির জন্ম দিবস পালন করা এবং যিকির করা সব কিছু নাজায়েয, কারণ এসব কাজ রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ করেন নি।

 কবরের উপর বড় আকারের পাধর রাখা, পাধর বা অন্য কিছু বিছিয়ে পাকা করা কবর পাকা করে রং করা এবং তার উপর খোদাই করা সব কিছুই হারাম।

হাদীসে রয়েছে ৪

" نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه " (رواه مسلم)

রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর রং করতে এবং তার উপর ঘর নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন । –(মুসলিম)

অপর একটি বার্ণনায় রয়েছে ৪

" نهى أن يكتب على القبر شيئ "

'তিনি সাল্লান্থাই আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর কোন কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন।' –(তিরমিযী–হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন) তবে হাঁ, কবর সনাক্ত করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ করতঃ কবরের উপর পাথর রাখা যেতে পারে।তিনি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান বিন মাযউনের মাধার নিকট একটি পাধর রেখে বলেন ঃ ইহা দারা আমার ভাইয়ের কবরকে চিনবো এবং আমার পরিবারের কেউ মারা গোলে তাকে তার পাশে দাফন করব।

- (আবু দাউদ - সনদ হাসান

- ১। সাক্ষি ২। সাক্ষি ৩। অসিয়ত বাস্তবায়ন কারীর নাম
- ৪। অসীয়ত কারীর নাম (মৃত ব্যক্তি)



### দাড়ি বাড়ানো ওয়াজেব

মহান আল্লাহ্ শয়তান সম্বন্ধে বলেন ঃ

" ولأمرنهم فليغيرن خلق الله " (النساء- ١١٩)

(শয়তান বলস ৪) আমি নিশ্চই তাদের আদেশে করব তারা আমার আদেশ আল্লাহর সৃষ্টির রদবদল করে ছাড়বে। – (নিসা–১১৯)

আর দাড়ি মুন্ডন করা আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি ঘটান, এক শয়তানের আনুগত্যের অন্তর্ভুক।

২. মহান আল্লাহ্ বলেন ৪

" وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ـ (الحشر - ٧)

'রাসূল যা কিছু তোমাদের প্রদান করেন, তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যে জিনিষ হতে বিরত রাখেন, তা হতে তোমরা বিরত হয়ে যাও।" –(হাশর–৭) আর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি বাড়াবার আদেশ দিয়েছেন এবং মুন্ডন করতে নিষেধ করেছেন।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪

جزوا الشوارب وأرخو اللحى خالفوا المجوس. (رواه مسلم)

গৌষ্ট কাট, দাড়ি বাড়াও এবং মজুসদের (অগ্নিপৃজ্বকদের) বিরোধীতা কর। ৪. তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪

عشر من الفطرة ، قص الشارب، وإعفاء اللحية ، والسواك . واستنشاق الماء، وقص الأظافر .. ..... (رواه مسلم)

'দশটি বস্তু মানুষের ফিতরাতের (প্রকৃতির) অন্তর্গত মোচ কাটা, দাড়ি বাড়ানো, দাঁতন করা, নাকে পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করা এবং নখ কাটা ...'
– (মুসলিম)

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء . (رواه البخاري)

 ৫. রাসুল (সাল্লাল্লাল্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন পুরুষদের উপর লানত (অভিশাপ) করেন যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে।' – (বুখারী)

(দাড়ি মুন্ডন করা মহিলাদের বেশ ধারণ করার অন্তর্গত এবং আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ।)

৬. তিনি সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ

" لكنى أمرني ربي عز وجل أن أعفي لحيتي وأن أقص شاربي "

'কিন্তু আমার প্রভূ আমাকে নির্দেশ করেন, যেন আমি দাড়ি বড় করি এবং গৌষ্য কাটি ।' (হাসান ইবনে জরীর)

(সূতরাং দাড়ি বাড়ানো আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের নির্দেশ। অতএব, এটা ওয়াজেব। কারণ, রাস্ল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ সর্বদা দাড়ির সুরক্ষা করেছেন এবং বহু হাদীদে এটা মুভন করতে নিষেধ করা হয়েছে।)

৭.দুই গালের উপরের লোম কামানো বা তুলে ফেলা নাজায়েজ। কারণ, দুই গালের লোম দাড়ির অন্তর্গত, যেমন কামুসে (অভিধানে) বলা হয়েছে।

৮. আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছেন দাড়ি টনসিলদ্বাকে সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করে এবং তা মুন্তন করা চামড়ার পক্ষে ক্ষতিকর।

১. দাড়ি পুরুষদের জন্য আল্লাহ অলঙ্কার স্বরূপ সৃষ্টি করেন। অনুরূপ কতিপয় পক্ষীরও দাড়ি (লোম) রয়েছে, যেমন, মোরণ, এর দ্বারা যেন স্ত্রী জাতি প্রেকে শ্বতন্ত্র হতে পারে। তাই জ্বনৈক ব্যক্তি বাসর রাতে নিজ স্ত্রীর নিকট দাড়ি মুন্তন করে প্রবেশ করে। সেই স্ত্রী কিন্তু পূর্বে তার দাড়ি দেখেছিল, মেয়েটি তাকে দেখতেই মুখ ফিরিয়ে নিল, এই আকৃতি তার পছন্দ লাগল না। মেয়েরা কোন এক মহিলাকে জিজ্জেস করল তুমি দাড়িওয়ালা স্বামী কেন মনোনীত করলে ? প্রতি উত্তরে বলল ঃ আমি পুরুষ মানুষকে বিয়ে করেছি, কোন মহিলাকে নয়।

১০. দাড়ি মুন্তন করা অন্যায় ও অপছননীয় কাজের অন্তর্গত। এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ও من رأى منكم منكرًا فليفييره بيده ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الايمان – (رواه مسلم)

৯. তোমাদের কেউ অন্যায় ও খারাপ কাজ দেখলে তা হাত দ্বারা মেটাবে, যদি এটা সম্ভব না হয় তবে কথা দ্বারা বাধা দেবে, যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর থেকে ঘৃণা করে তার প্রতিবাদ করবে, আর এটা হচ্ছে নিম্ন স্তরের ঈমান। (মসলিম)

১১. আমি একজন দাড়ি মুভনকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি কি রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসেন ? তিনি বললেন হাঁ, আমি অভান্ত ভালবাসি। আমি তাকে বললাম ঃ রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'দাড়ি বাড়াও', অভএব যে ব্যক্তি তাঁকে ভালবাসে সে তাঁর আনুগত্য করবে না বিরোধিতা করবে ? তিনি বললেন ঃ আনুগত্য করবে। অভঃপর তিনি দাড়ি রাখার অঙ্গীকার করলেন।

১২. যদি আপনার স্ত্রী দাড়ি রাখার ব্যাপারে আপনার বিরোধিতা করে তবে তাকে বলুন ঃ আমি একজন মুসলমান পুরুষ, আমি আমার প্রভুর জবাধ্যতা করতে তয় কর*ি।* অতঃপর তাকে কোন কিছু হাদীয়া ও উপহার দিয়ে সন্তুই করে দিন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আপাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসটি খরণ করিয়ে দিন ঃ

#### " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (رواه، أحمد)

'স্টার নাফরমানী ও অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।' – (সহীহ আহমদ)

## গান–বাজনা সম্বন্ধে ইসলামী বিধান

১. মহান আল্লাহ বলেন ৪

ومن الناس من يشتري لهو الصديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً . (لقمان-١

' লোকদের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে মন ভুগানো কথা খরিদ করে আনে, যেন লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান ব্যতিরেকেই আল্লাহর পর্থ হতে বিদ্রান্ত করে দিতে পারে এবং এই পর্থটিকেই ঠাট্টা বিদ্রুপ করে উড়িয়ে দিতে পারে।' –(সুরা পুক্মান–৬)

অধিকাংশ তাফসীরকারগণ উপরোক্ত আয়াতে যে (লাহওয়ান হাদীস) শব্দটি এসছে তার অর্থ গান–বাজনা বলেছেন।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ ইহার অর্থ গান—বাজ্বনা। হাসান বসরী বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াত গান—বাজ্বনার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

২. মহান আল্লাহ শয়তানকে সম্বোধন করে বলেন ৪

واستفزز من استطعت منهم بصوتك (الإسراء-٦٤)

' তুই যাকে যাকে নিজের কথা দ্বারা ভূগাতে পারিস ভূপিয়ে নে।' (আর শয়তানের কথার অর্থ হচ্ছে গান ও বাজনা।)

৩. নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخرير والخمر والمعازف.

আমার উমাতে কিছু লোক এমন হবে যারা ব্যভিচার, রেশমের কাপড়, মদ এবং গান–বাজনা হালাল মনে করবে। (হাদীস সহীহ্ বুথারী তা'লীক বর্ণনা করেন ও আবু দাউদ) উপরোক্ত হাদীসের অর্থ এই যে, মুসলিমদের মধ্যে কতক লোক এমন পাওয়া যাবে যারা ব্যভিচার, খাটি রেশম পরিধান, (পুরুষদের জন্য) মদ্যপান এবং গান–বাজনা হালাল মনে করবে, অর্থচ এ সমস্ত হারাম।

" মা'আযেকের " অর্থ সেই সব বস্তু যা গান ও বাজনায় ব্যবহার করা হয়, যেমন ঃ সারন্ধী কন্ধ (Lute reed pipe), তলা, ডুগডুগী (Pestle), চুলকি, দুক্ষ (Side, timbrel, tambour) ইত্যাদি। এমনকি ঘন্টা ও তার মধ্যে শামিল। কারণ রাসুল সাল্লাল্লান্থ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"الجرس مزامير الشيطان " (رواه مسلم)

'ঘন্টা বাজনো হচ্ছে শয়তানের স্বরের মধ্যেকার একটি স্বর(কণ্ঠ ধ্বনি )।'
(মসলিম )

উক্ত হাদীসটি ঘন্টার অবৈধৃতা প্রমাণ করে। অজ্ঞতার যুগে লোকেরা এটা পশুর গলায় ঝুলিয়ে দিত, কারণ এটা সেই বাঁশির সদৃশ, যা খৃষ্টানরা তাদের গীর্জায় বাজিয়ে থাকে। ঘন্টার পরিবর্তে বুলবুলের শব্দ ওয়ালা ঘন্টা দ্বারা কাজ নেয়া যথেষ্ট হতে পারে।

৪. ইমাম শাফেয়ী হতে কিতাবুল কাযায় উদ্ধৃত করা হয়েছে ৪ গান হছে একটি ঘৃণিত কান্ধ, যা বাতেলের সামঞ্জস্য। যে ব্যক্তি তার অভ্যস্ত হবে সে হছেছে আহমক যার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে দেয়া হবে।







### গান–বাজনা ও মিউজিকের ক্ষতিকর অপকারিতা

ইসলাম কোন বস্তুকে ক্ষতিকর ব্যতীত হারাম করেনি। ঠিক তেমনি গান–বাাজনা ও মিউজিকে ( সঙ্গীত ) অনেক ক্ষতি নিহিত রয়েছে, যা শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া আলোচনা করেন ঃ

- ১. গান-বাজনা আত্মার জন্য মাদক দ্রব্য স্বরূপ, মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে যে সব জঘন্য কাজ করে থাকে, তদোপেক্ষা জঘন্য কাজ এর দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। কাজেই, যখন সুন্দর সুরের সুললিত কণ্ঠাগত মন মাতানো ধ্বনি মনকে মুগ্ধ করে দেয়, তখন সহজেই শিরক তাদেরকে প্রভাবিত করে দেয় এবং অন্যায় ও অয়্লীলতায় নেমে পড়ে। অতঃপর তারা শিরক করে, আয়্লাহর হারামকৃত আত্মাকে হত্যা করে এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, আর উক্ত তিনটি ওনাবলী গান-বাজনা, মিউজিক (সঙ্গীত) ও সিটি ও তালি বাজানো ব্যক্তিদের ও শ্রবণকারীদের মধ্যে ব্যাপক হারে বিদ্যমান রয়েছে।
- তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিরক পাওয়া যায়, কারণ তারা তাদের পীর
  অথবা কলাকারকে তেমনিই ভালবাসে যেয়ন আল্লাহকে ভালবাসা উচিৎ এবং
  তার ভালবাসায় মোহিত হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।
- ৩. গান-বাজনা হচ্ছে ব্যভিচারের মন্ত্র, যা তার পথ খুলেদেয়। আর এটাই হচ্ছে অন্যায় ও অশ্লীলতার সর্বাপেক্ষা বড় কারণ। অনেক মানুষ, বালক ও স্ত্রী ইতিপূর্বে সংভাবে জীবন যাপন করছিল, কিন্তু যখন গান বাজনা ও মিউজিক শ্রবণ করতে লাগল তখন চরিত্র নষ্ট হয়ে গেল এবং তার জন্য কৃকর্ম ও অশ্লীলতা সহজ হয়ে পড়ে য়েমন মদ পানকারীর পক্ষে সমন্ত পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া সহজ ব্যাপার হয়ে যায়।
- 8. থাকল হত্যার কথা, এটা তাদের পরস্পরের মধ্যে গান–বাজনা শোনা অবস্থায় ব্যাপাকভাবে ঘটে থাকে। তারা বলে থাকে ঃ সে মাতাল অবস্থায় তাকে হত্যা করেছে। এইভাবে তারা নিজ নিজ শক্তি প্রকাশ করে থাকে . এর কারণ এই যে তাদের উপর শয়তান সওয়ার হয়ে পড়ে, তারপর যার শয়তান বেশী শক্তিশালী হয় সে অপরকে হত্যা করে ফেলে।
  - ৫. গান-বাজনা ও মিউজিক শ্রবণে মানুষের আত্নার জন্য কোন প্রশান্তি

নেই, বরং এতে ভয়স্কর ধরনের গুমরাহী ও বিপর্যয় নিহিতি রয়েছে। এটা আত্মার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর— যেমন মাদক দ্রব্য দেহের জন্য ক্ষতি সাধন করে থাকে। তাই গান—বাজনায় উন্মন্ত ব্যক্তিরা মদ্যুপানকারীদের অপেক্ষা ও অধিক নেশায় উন্মন্ত হয়ে যায় এবং তদোপেক্ষা অধিক আমোদ ও ভোগ সজ্ঞোগে বিভোর হয়ে পড়ে।

৬. শয়তান অনেক সময় এই ধরনের লোকদের উপর সওয়ার হয়ে অগ্নিকুন্তে ঝীপ দিয়ে দেয়, আবার কখনো তারা উন্তপ্ত লোহা নিজ শরীরে অথবা রসনায় রেখে নেয় অথচ কিছুই (অগ্নিদগ্ধ) হয় না, এছাড়া ও অনেক কিছু করে থাকে।

কিন্তু নামায অপবা কুরআনর তেলাওয়াতের সময় তাদের এই অবস্থার সৃষ্টি
হয় না, কারণ এটা হচ্ছে তাওহীদ ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি
ওয়াসাল্লামের বাতানো পদ্ধতি ভিত্তিক ইবাদত, যা শয়তানকে বিতাড়িত করে।
আর যেসব তারা কারে থাকে তাহল শয়তানের বাতানো পদ্ধতি অনুযায়ী
ইবাদত যার ভিত্তি শিরক ও বিদ'আতের উপর, তাই তা শয়তানকে আহবান
করে।



#### সিঁক মারার মর্ম কথা

লৌহ শলাকা বিদ্ধ করা (দেহে), এটা না রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন আর না পরবর্তীকালে তাঁর সাহাবাগণ (রাঘিয়াল্লাছ আনহম) করেছেন। এতে যদি কোন রকম কল্যাণ নিহিত থাকত তবে অবশ্যই তাঁরা আমাদের পূর্বেই তা করতেন। রবং এটা সুফী ও বিদ'আত পন্থীদের কান্ধ, আমি স্বয়ং তাদেরকে প্রত্যক্ষ করেছি, তারা মসজিদে সমবেত হয়ে দুফ বাজিয়ে এই ধরনের গান গাইতে আরম্ভ করল ৪

#### هات كاس الراح × واسقنا الأقداح

অর্থাৎ আরামদায়ক সুরার পেয়ালা নিয়ে এসো এবং আমাদেরকে পেয়ালা ভরে ভরে তা পান করাও।

তারা আল্লাহর ঘরে হারাম সুরা পানের কথা বলতে ও লজ্জাবোধ করে না, অভঃপর তারা বড় ধূমধামের সাথে দুফ-বাজিয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে ৪ হে আলী ! হে আলী ! এমনকি শমতান তাদেরকে এমনভাবে বিভ্রান্তের বেড়াজালে ফেলে দেয় যে, তখন তাদের মধ্যকার কোন একজন শরীর থেকে জামা খুলে দিয়ে একখানা সিঁক হারা কোমরের চামড়া বিদ্ধ করে, অভঃপর তাদের অন্য একজন দাঁড়িয়ে কাঁচের বোতল ভেঙ্গে দাঁত দিয়ে চিবুতে আরম্ভ করে, তখন তা দেখে আমি মনে মনে বললাম ৪ এরা যেসব কাজ করছে তা যদি সত্যিই হয়, তাহলে ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করুক, যারা আমাদের ভূমিকে দখল করে রেখেছে এবং আমাদের সন্তানদের হত্যা করেছে। এই ধরণের কাজে তাদেরকে শয়তান সাহায্য করে, যারা তাদের আশে পাশে একত্রিত হয়, কারণ তারা আল্লাহর ফিকর হতে বিমুখ হয়ে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে, এর সত্যতা প্রমানে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ৪

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو

له قرين ، وإنهم ليصدونوهم عن السبيل ، ويحسبون أنهم مهتدون . (الزخصوف - ٣٦،٣٧)

যে ব্যক্তি রহমানের স্বরণ হতে গাফিল হয়ে জীবন - যাপন করবে আমরা তার উপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই, উহা তার সঙ্গী–সাধী হয়ে যায়। এই শয়তানেরা এই লোকদেরকে হেদায়াতের পথে আসতে বাধা দেয়। আর তারা নিজেরা মনে করে যে, আমরা ঠিক পথেই চলছি। '( যুখরুফ – ৩৬–৩৭)

আর মহান আল্লাহ শয়তানদেরকে তাদের অনুগত করে দিয়েছেন যেন তাদের শুমরাহী আরো অধিক বৃদ্ধি পায়।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

" قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدًا" -(مريم-٧٠)

তাদেরকে বল ৪ যে ব্যক্তি শুমরাহীতে নিমচ্জিত হয় রহামান তাকে টিল দিয়ে পাকেন।' – (মরইয়াম–৭৫)

আর শয়তানের সাহায্য সহযোগিতা করা কোন বিষয়কর ব্যাপার নয়। নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাভূ ওয়াসাল্লাম রাণী বিলকিসের সিংহাসন আনয়নের জ্বন্য জ্বিনদের বলেছিলেন, যেমন কুরআন এই ঘটনা বর্ণনা করেন ঃ

قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامكِ ، وإني عليه لقوي أمين " (النمل - ٢٩)

' এক বিরাটকায় জ্বিন নিবেদন করল 3 'আমি উহা হাযির করব, আপনার এই স্থান হতে উঠে যাওয়ার আগেই। এটা করার শক্তি ও ক্ষমতা আমার আছে, আর সেই সঙ্গে আমি আমানতদারও।' – (নমণ–৩৯)

যারা ভারত গিয়েছেন, যেমন পর্যটক ইবনে বতুতাহ প্রমুখ ও তারা অগ্নিপুজকদের হাতে সিঁক দেহে ঢুকানো অপেক্ষা অনেক বড় বড় কীর্তিকলাপ ও কর্তব্য দেখেছেন অথচ তারা কাফের। তাই মনে রাখবেন, এটা কোন কেরামত (আলৌকিক) ঘটনা বা অলী হওয়ার ব্যাপার নম, বরং এটা সেই শমতানদের কার্যকলাপের জন্তর্গত যারা গান-বাজনা ও মিউজিকের আশে-পাশে সমবেত হয়। কেননা, যারা সিঁক খেলা করতে থাকে তাদের অধিকাংশই নামা পাপে নিমজ্জিত থাকে, তথু তাই নম, বরং তারা আল্লাহ ছাড়া মৃত ব্যক্তিদের নিকট করিয়াদ করতঃ প্রকাশ্যভাবে তাঁর সাথে শির্ক করে থাকে। অতএব তারা কিভাবে আল্লাহর কেরামতওয়ালা আওলীয়া হতে পারে ?

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ৪

" ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون " (يوسس - ٦٢،٦٣)

' শোন ! যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের জন্য কোন তয় ও কষ্টের কারণ নেই, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাকওয়ার আচরণ অবলম্বন করেছে।' –(সূরা ইউনুস– ৬২,৬৩)

তাই অলী সেই ব্যক্তি যে মুমিন ও একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে এবং এমন মুম্বাকী আল্লাহ জীব্রু যে সমস্ত রকম পাপাচার ও শিরক হতে দূরে থাকে। এই ধরনের লোকের কেরামত কখনো কখনো বিনা চাওয়ায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু তিনি কোন সময়ই মানুষের নিকট নিজ খ্যাতি বা সম্মান চান না।

### বর্তমান যুগের গান–বাজনা

বর্তমান যুগে অধিক পরিমাণে গান–বাজনা বিবাহ্ অনুষ্ঠানে সভা সমিতিতে এবং বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্রে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেছে, যেখানে অবৈধ প্রেম–ভালবাসা, চূম্বন ও অবাধ মেলামেশা, মেয়েদের গভদেশ ও অন্যান্য অঙ্গের বর্ণনা প্রভৃতি হয়ে থাকে, যা যুবকদের ( Sex ) উত্তেজনাশক্তিকে বৃদ্ধি (প্ররোচিত) করে তোলে এবং তাদেরকে অন্যায় অশ্লীলতা ও ব্যভিচারিতায় প্ররোচনা দেয়, আর এভাবে তাদের চরিত্রকে ধ্বংস করে।

গায়ক–গায়িকা যখন গান–বাজনা ও মিউজিক সহ প্রোগ্রাম পরিবেশন করে তখন একদিকে যেমন জনসাধারণের অর্থ সিনেমা ও থিয়েটারের নামে শুটে থাকে, তেমনি এ সমস্ত ধন–সম্পদ গাড়ী–বাড়ী খরিদ করার জন্য ইউরোপ ভূ–খন্ডে নিয়ে যায়।এরা তাদের রসিক গান–বাজনা ও উত্তেজনা মূলক যৌন সংক্রোন্ত ফিলুম দ্বারা জনসাধারণের চরিত্রকে ধ্বংস করে।

এরা যুবককে এমনভাবে পাগলের ন্যায় উন্মন্ত করে তুলেছে যে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে তারা তাদের ভালাবাসা শরণে বিভার হয়ে গেছে, এমনক ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় বেতার কেন্দ্রের ঘোষক মুসলিম সৈন্যদের সম্বোধন করে বলল ও তোমরা অগ্রসর হও, তোমাদের সঙ্গে অমুক গায়ক–গায়িকা রয়েছে, যার ফল স্বরূপ পাপী অভিশপ্ত ইহুদীদের কাছে তারা মারাত্মকভাবে পরাজিত হল। তার জন্য একথা বলা উচিত ছিল যে ও তোমরা অগ্রসর হও, আল্লাহ তাঁর সাহয্যের হারা তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অপর এক গায়িকা ঘোষণা করল যে, তার মাসিক প্রোথাম যা ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদীদের সাথে যুদ্ধের পূর্বে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হত তা আমাদের বিজয়ের পর তেল আবীবে অনুষ্ঠিত করব। পক্ষান্তরে, ইহুদীরা যখন বিজয়ে হল তখন তারা "কুদসের" শ্বেওয়ালকে চিমটে ধরে আল্লাহর কতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল।

সাধারণ গান ও কাওয়ালীতে ও অন্যায় অন্থীলতা রয়েছে। এমনকি যেগুলোকে ধর্মীয় সঙ্গীত, গীত ও গান বলে থাকি, সেগুলো ও শির্ক, বিদ'আত ও ইসলাম বিরোধী কথায় পরিপূর্ণ পাওয়া যায়। যেমন, লক্ষ্য করুন, জনৈক কবি কি বলে ঃ

# وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم

' প্রত্যেক নবীর নিজ নিজ মর্যাদা রয়েছে এবং হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপনি আরশের মালিক হয়ে যান।'

শেষের কথাটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিধ্যা অপবাদ যা বাস্তবের পরিপন্থী।



# মধুর সূর নারী জাতীর জন্য ফিতনা

বারা 'বিন মালিক (রাযিয়াল্লাছ আনহা) ছিলেন মধুর সূর (কোনিল কন্ঠী) মানুষ। কোন এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাছ আলায়ইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তিনি (রজ্ম) বিশেষ ধরণের গান গেমে উষ্ট হাঁকার কাজ করছিলেন।একবার এই ধরণের গান গাইতে গাইতে মহিলাদের নিকটে এসে পৌছলেন, তথন রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ৪ কাঁচের মত লাজুক (নারী) জাতী হতে বেঁচে থাক, তোমার গান বন্ধ কর, তিনি চট করে তাঁর গান বন্ধ করে দিলেন।

ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা অপছন্দ করলেন যে মহিলারা তীর গানের আওয়ায় স্তনুক।

- (সহীহ হাদীস - হাকিম ও যাহাবী)

একটু চিন্তা করন্দ ! যখন রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদীখানীর (গীতে) এরূপ আশংকা করলেন যে যদি এটা মহিলারা শোনে তবে ফিতনায় পতিত হবে, ঠিক তেমনি মধুর সূরে অন্যান্য গীত গাওয়া। তাহলে আমাদের যুগে ফাজের, ফাসেক, বেহায়া ও নির্গচ্জ নায়ক—নায়িকার নানারকম জঘন্য ও নগু উত্তেজনামূলক গান ও মিউজিক যেতাবে পরিবেশন করে থাকে যাতে নির্লচ্জ মেয়েদের গভদেশ, গলা, ন্তন ও শরীর ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয় যা মানুষের উত্তেজনার আগুলকে উদ্বেশিত করে তোলে, ব্যধিগ্রস্থ অন্তরকে পাপাচারে লিপ্ত করে দিয়ে এতাবে লচ্জার চাদরকে উন্মুক্ত করে দেয়, এসব যদি রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনতেন তাহলে এদের সম্বন্ধে কি বলতেন? (এ সকল জিনিস কি সমাজের ফেতনার কারণ নয় ?)

বিশেষ করে যদি এ সমস্ত গানের সাথে বাজনা ও মিউজিক একত্রিত হয় তবে মানুষকে জ্ঞান ও বিবেকহীন করে দেয় এবং এর প্রতি কর্ণপাত করণে তার উপর মাদক দ্রব্যের মত প্রভাব ফেলে।

# বাশিঁও তালি বাজানো থেকে বাঁচুন

মহান আল্লাহ্ বলেন ৪

وما كان صالاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. (الأنفال - ٢٥)

আল্লাহর ঘরের নিকট তারা কিই বা নামায পড়ে ? তারা তো ঔধু শীষ দেয় ও তালি পিটায়। – (আনফাল–৩৫)

শীষ, বাঁশি ও তালি বাজানো হতে বিরত থাকুন, কারণ এ সমস্ত কাজ হচ্ছে মহিলা, ফাসেক–ফাজের এবং মুশরিকদের (বহুত্বাণীদের) সাদৃশ্য ও অনু– করণ।তবে যদি কোন কিছু আপনাকে মুগ্ধ করে তবে বলবেন ঃ ماشاء الله মাশা আল্লাহ অথবা سبحان الله

# গান বাজনো কপটতার উৎস

- ইবনে মাসউদ রাযীয়াল্লাহ্ আনহ বলেন ঃ গান–বাজনা অন্তরে মুনাফেকী
  (কপটতা) এমনতাবে জন্মায় যেমন পানি শাক–শক্তি জন্মিয়ে ধাকে। আর
  আল্লাহর যিকর (শরণ) অন্তরে এমনতাবে ঈমান সৃজন করে, যেমনতাবে পানি
  ফসল উৎপাদন করে।
- ২. ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন ৪ যে ব্যক্তি গান–বাজনা শোনার অভাস্ত হয়, তার অন্তরে এমনভাবে মুনাফেকীর সৃষ্টি হয়, যে তার চেতনা থাকেন। আর যদি সে ব্যক্তি কপটতার মর্ম জানত তবে তা নিজ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারত। কোন ব্যক্তির অন্তরে একই সঙ্গে কুরআন ও গান–বাজনার ভালবাসা বিরাজ করতে পারে না, একটির ভালবাসা অপরটিকে বিতাড়িত করে। আমি প্রভক্ষ করেছি যে যারা গান–বাজনা শোনে তাদেরকে কুরআন শ্রবণ করতে কত ভারী লাগে, এই ধরনের লোকদের নিকট কারীদের কুরআন তিলাওয়াত কোন রকম উপকারে আসে না এবং আল্লাহর ভয়ে তাদের অন্তর কেঁপেও উঠেনা।

কিন্তু যখন তারা গান–বাজনা শোনে তখন তারা উন্মন্ত হয়ে তার সুরে সূর মিলায় এবং এজন্য রাতের পর রাত জাগরণ করতেও কিঞ্চিং কষ্টবোধ করে না। তাই এ ধরণের লোকেরা গান–বাজনা ও মিউজিক শোনাকে কুরজান শোনার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর যারা গান–বাজনা ও মিউজিক শ্রবণে নিমণ্ণ থাকে তাদেরকে সর্বাপেক্ষা নামাযে অলস পাবেন, বিশেষ করে মসজিদে গিয়ে জামাত সহকারে নামায পড়তে দেখা যায় না।

- ৩. হামবালীদের একজন বড় আলেম ইবনে আকীল বলেন ঃ ' যদি গায়িকা কোন অপর মহিলা (যাকে বিয়ে করা বৈধ)হয় তবে তার কণ্ঠস্বর শোনা হারাম, এ ব্যাপারে হাম্বালীদের কোন দ্বিমত নেই।
  - ৪. ইমাম ইবনে হ্যম স্পষ্ট ভাবে বলেন ঃ

অপর কোন মহিলার গানের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করাও রসাস্বাদন করা (মনোরঞ্জন করা) মুসলমানের জন্য হারাম।

### গান বাজনা ও মিউজিক হতে বাঁচার উপায়

- রেডিও, টেলিভিশন (বেতার যন্ত্র ও দূরদর্শন) বা অন্য কিছু থেকে গান শোনা হতে বিরত থাকুন, বিশেষ করে মিউজিক ( Music) মিশ্রিত জঘন্য ও অশ্লীল গান শ্রবণ করা হতে বাঁচুন।
- ২. গনা–বাজনা ও মিউজিকের উত্তম বিকল্প ও তা থেকে বিরভ থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে জাল্লাহর যিক্র – আয্কার এবং কুরআন তিলাওয়াত করা, বিশেষ করে সূরা বাকারা পাঠ করা। কারণ রাস্ল সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

'যে বাড়িতে সূরা বাকারা ভিলাওয়াত করা হয়, সেই বাড়ি হতে শ্যতান পলাযন করে।' – (মুসলিম) মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ৪

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين " - (يونس ٧٠)

- ' হে মানব সমাজ। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের নিকট হতে নসীহত এসে পৌঁছেছে, এটা অন্তরের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময়কারী, আর মুমিনদের জন্য তা হেদায়াত ও রহমত নির্দিষ্ট হয়ে আছে।' –( সুরা ইউনুস–৫৭)
- ৩. নবী সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ও মহৎ চরিত্র এবং সাহাবাগনের ঘটনাবলী অধ্যায়ণ করা।



- ১. ঈদের দিন গান গাওয়া, যার প্রমাণ হ্যরত আয়েশা রাযীয়ায়ায় আনহার বর্ণিত হাদীস ৪ রাসূল সায়ায়ায় আলাইহি ওয়াসায়াম তাঁর নিকট এসে দেখলেন দুটি অল্প বয়য়া মেয়ে দুফ (এক মুখের ঢোল) বাজাছে। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে ,দু'টি মেয়ে গাইছিল তখন হয়রত আবু বকর রাযীয়ায়ায় আনহ তাদের ধমক দিলেন, নবী সায়ায়ায় আলাইহি ওয়াসায়ায় বললেন ৪ তাদের ছেড়ে দাও, কারণ প্রত্যেক জাতির ঈদ (ঈদের উৎসব) রয়েছে, আর আজ হছে ঈদের দিন। -(বখারী)
- ২. বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠানে তার প্রচার ও তার জ্বন্য আনন্দ উপভোগের জন্য দুফ (একমুখী ঢোল) বাজিয়ে গীত গাওয়া।

এর প্রমাণে রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪

فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف والصوت عي النكاح .

বিবাহ্ অনষ্ঠানে হালাল ও হারাম বিয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী হচ্ছে দৃষ্ণ (তবলা) বাজানো এবং বিয়ের প্রচার করা।

-( মুসনাদে আহমদ –সহীহ্ হাদীস)

- ৩. দুফ (একমুখী ঢোল) বাজানো কেবল মাত্র কমবয়সী বালিকাদের জন্য জায়েয়।
- ৪. কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইসলামী সঙ্গীত গাওয়া, আর বিশেষ করে প্রার্থনা সম্বলিত সেই সমস্ত কবিতা ও সঙ্গীত যার মধ্যে দু'আ নিহিত রয়েছে, যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক খনন করার সময় আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার কবিতা পড়ে তাদেরকে বীরতের সঙ্গে খন্দক (পরিখা) খন্ন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছিলেন ৪

اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة

হে আল্লাহ স্থায়ী ও সুমখময় জীবন শুধুমাত্র পরকালের জীবন, তাই আনাসর ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা কর।

প্রতি উত্তরে মহান্ধির ও আনসারেরা এই কবিতা বলতেন ঃ

نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدًا

আমরাতো সেই লোক যারা ধরায় বেঁচে থাকা পর্যন্ত জিহাদ করার জন্য মুহামদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধে বাইয়াত করেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ক্ষ**র্লী**দের সঙ্গে খন্দক খনন করেছিলেন এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার কবিতা উচ্চম্বরে পড়ছিলেন ৪

والله لولا الله ماهتدينا + ولا صمنا ولاصلينا فانزلن سكينة علينا + وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قدبغوا علينا+ إذ أرادوا فتنة أبينا আল্লাহর শপধ, যদি তিনি আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন না করতেন, তবে আমরা হেদায়াত পেতাম না, রোযা রাখতাম না এবং নামায পড়তাম না। হে আল্লাহ ! আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষন কর এবং শুক্রুদের আমরা সম্মুখীন হলে আমাদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিও। মুশরিকরা তো আমাদের উপর যুলুম ও বাড়াবাড়ি করেছে, যখন তারা আমাদের ফেতনায় নিমচ্জিত করতে চায় তখন আমরা ইহা অস্বীকার করি।

(আবায়না) আমরা ইহা অস্বীকার করি এ কথাটি উচ্চঃস্বরে বলতেন ।

-(বুখারী ও মুসলিম)

- ৪. সে সব সঙ্গীত জায়েয যেসব সঙ্গীতে আল্লাহর তাওহীদ ও একত্বাদ, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসা এবং না'ত ও ওণাবলীর আলোচনা হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ ও অটল থাকার এবং সৎ চরিত্র গঠনের আহবান করা হয়েছে, যেখানে মসুলমানদের মাঝে পরস্পরের সহয়োগিতা ও ভালবাসার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, অথবা তাতে ইসলামের মৌলিক বন্ধু ও বৈশিষ্টাবলী ইতাদের আলোচনা করা হয়েছে, যা সমাজের ধমীয় এবং চারিত্রিক অবস্থার সমন্বয় সাধনের সহায়ক হতে পারে।
- ৫. বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কেবলমাত্র দুফ (একমুখী ঢোল) ঈদ ও বিয়ে উপলক্ষেকেবলমাত্র মেয়দের জন্য ব্যবহার করা জায়েয এটা যিক্র—আয়কারের সময় ব্যবহার করা মোটেই জায়েয নয়, কারণ না এটা রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন, আর না তাঁর পরবতী সহাবাগণ ব্যবহার করেছেন। তথাপি সুফীরা (বিদাআতীরা) তাদের জন্য জায়েয মনে করেন, তথু তাই নয় বরং তারা যিকর—আয়কারের সময় দুফ (বিশেষ ঢাক) বাজানো সূমুত মনে করেন, অথচ তা বিদ'আত, আর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"اياكم و محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ".

তোমরা ধর্মীয় ব্যাপারে নব আবিস্কৃত (বিদ'আত) কার্যকলাপ হতে বিরত থাক, কারণ প্রত্যেক ধর্মীয় নব আবিস্কার কাজ বিদ'আত, অ'র প্রত্যেক বিদ'আত গুমরাহী ও পঞ্চস্টতার অন্তর্গত।

(হাদীসটি ইমাম তিরমিথী বর্ণনা করে বলেন ইহা হাসান সহীহ্)

# ছবি ও মূর্তি সম্পর্কে ইসলামের বিধান

ইসলাম সর্বপ্রথমে মানুষকে একমাত্র এক আল্লাহর এবাদতের জন্য আহবান করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন অলী ও সং কর্মশীলদের পূজার্চনা বর্জন করার নির্দেশ দেয়, যাদের প্রতিমা, পুতুল ও ছবির প্রকৃতি বানিয়ে পূজা করা হত।

ইসলামী দাওয়াতের এই সূচনা তখন থেকে প্রচলিত হয়েছে, যখন থেকে আল্লাহ মানবজাতীর হেদায়াতের জন্য রাস্লগণের প্রেরণ করেন, ইরশাদ হচ্ছেঃ

" ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله
واجتنبوا الطاغوت " . (النحل -٦٣)

আমরা প্রত্যেক উমতের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, আর তার সাহায্যে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতের পূজা হতে দরে থাক ।' – (নহল – ৩৬)

(طاغوت ) তাওত বলা হয় ৪ আল্লাহ ব্যতিত যার সন্তুষ্টির সাথে তার পূজা করা হয়।

এই সমস্ত মূর্তি সম্পর্কে সূরা নূহে আলোচনা করা হয়েছে, এসব প্রতিমূর্তি যে সকল সং ব্যক্তিদের ছিল তার সব চাইতে বড় প্রমাণ হল আমরা ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ্) ইবনে আন্বাস (রাযিয়াল্লাহ্ আনহ) হতে এই আয়াতের তাফসীর বর্ণনা থেকে পাই ঃ

" وقالوا: لاتذرن الهتكم ولاتذرن ودًا ولاسواعًا، ولايغوث ويعوق ونسرًا، وقد أضلوا كثيرًا" (نوح-٢٣)

তারা বলল ৪ তোমরা কিছুতেই নিজেদের উপাস্যদের ত্যাগ করবেনা, ছাড়বে না অন্দ এবং সূমাকে, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে ও নয়: -(নৃহ-২৩)

হযরত ইবনে আন্দাস রাযীয়াল্লাহ আনহ বলেন ঃ এ সমস্ত নৃহ (আঃ) এর সম্প্রদায়ের সৎ ব্যক্তিদের নাম, এঁদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের অন্তরে এই কুমন্ত্রণা দিল যে, তারা যেসব জায়গায় বসতো সেসব জায়গায় তাদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করে তাদের নামেই নামকরণ কর।স্তরাং তারা তাই করল বটে কিন্তু তারা এ সমস্ত মৃর্তির পৃদ্ধা করত না, অতঃপর যখন এরা এঁদের মৃত্যুর পর তার সাধেই উক্ত মৃর্তিদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লোপ পেল, তখন পরবর্তীকালের লোকেরা তাদের পূজা আরম্ভ করল।

এই ঘটনা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বুযুর্গ অলী ও নেতাদের মূর্তি হচ্ছে গায়রুল্মাহর ইবাদত ও পূজার সর্বপ্রথম কারণ (প্রচলন)।

আজকাল অনেকের ধারণা যে এ ধরনের মূর্তি বিশেষতঃ ছবি হালাল, কেননা যে, বর্তমান যুগে কটে ছবি বা মূর্তির পূজা করে না।

এ ধরনের অবান্তব কথা, কয়েকটি কারণে প্রত্যাথ্যাত, তা নিম্নরূপ ৪

১. ছবি ও মূর্তির পূজা–পাঠ অধ্যাবধি ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে, সূতরাং গীর্জা ঘরে ঈসা ও তাঁর মাতা মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) এর পূজা (গীর্জায় গীর্জায়) ছবির মাধ্যমে হচ্ছে, এমনকি খ্রীষ্টানরা ক্রেশের সামনে ও মাধানত করে থাকে।

তাছাড়া ঈসা ও মরিয়ম (আঃ) এর ছবি পাধরের উপর খোদাই করে অনেক চড়া দামে বিক্রি করা হয়, যা তারা তাঁদের পূজা ও সম্মানার্ধে ঘরে ঘরে ঝুলিয়ে রাখে।

২. যে সমস্ত দেশ আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত, কিন্তু আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে জনগণ পশ্চাদপদ সেখানে তাদের নেতাদের প্রতি মূর্তির সামনে দিয়ে তারা সন্মানার্থে মাথা খুলে নত হয়ে অতিক্রম করে। যেমন— আমেরিকায় জর্জ ওয়াশিংটনের প্রতিমূর্তির, ফ্রান্সে নেপোলিয়ানের প্রতিমূর্তি এবং রাশিয়ায় লেনিন ও ষ্টালিনের প্রতিমূর্তি, এ ছাড়া অনেক প্রতিমূর্তি সড়কের পাশে দাড় করা হয়, পথচারীরা তাদের প্রতিমূর্তির সন্মুখ দিয়ে গমনাগমন কালে মাথা নত করে তাদের সালাম জানায়।

অনেক আরব মুসলিম দেশ কাফেরদের অনুকরণে রাস্তা পথে নেতাদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করে রেখেছে, এবং এখন পর্যন্ত বিভিন্ন আরব ও মুসলিম দেশ সমূহে স্থাপন করা হচ্ছে। কিন্তু মুসলিমদের উচিৎ ছিল এ সমস্ত ধন-সম্পদ মসজিদ মাদ্রাসা, স্থুল-কলেজ, হাসপাতাল ও জনকল্যাণমূলক সাংগঠনিক কাজে খরচ করা, তাহলে এতে জনসাধারণের কতইনা উপকার হৈত ! তবে এ সমস্ত জিনিস নেতাদের নামের সাথে সম্পর্ক রেখে করলেও কোন ক্ষতি হত না।

- ৩. এসব স্থাপিত প্রতিমূর্তি দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মানুষ তাদের সম্মানার্থে মাধা নত করতে এবং তাদের পূজা করতে আরম্ভ করে। যেমন কি ইউরোপ , তুরস্ক ও অন্যান্য দেশে ঘটেছে, তাছাড়া প্রাচীনকালে নৃহ (আঃ) এর যুগে ও তাঁর সম্প্রদায় এ ধরণের কাজ করেছে। তারা নিজ জ্ঞাতি সৎব্যক্তির ও নেতাদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করে, অতঃপর তাদের সম্মান করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদের পূজা আরম্ভ করেছে।
- রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত আলী রাযীয়াল্লাহ্ আনহ কে নির্দেশ দিয়ে বলেন ৪

" لاتدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفا إلا سويته "رواه مسلم وفى رواية ولا صورة إلا لطختها"

কোন মূর্তি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হলে তোমরা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে, আর কোন উর্চু কবর পরিলক্ষিত হলে তা সাধারণ কবরের সমপরিমাণ করে দেবে, (মুসলিম) অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ যদি কোন ছবি দেখতে পাও তাহলে তা নিশ্চিন্ন করে দেবে। – (মুসসনাদ আহমদ–হাদীস সহীহ্)

# ছবি ও প্রতিমূর্তির অপকারিতা

ইসলাম যা কিছু হারাম করেছে তা নিশ্চয় কোন ধর্মীয়, চারিত্রিক, আর্থিক ক্ষতি বা অন্য কোন ক্ষতির কারণেই হারাম করেছে। আর সত্যিকার মুসলিম সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হকুমের আনুগত্য করবে সেই নির্দেশের কারণ বা রহস্য সম্পর্কে সে অবগত হোক বা না হোক।

ছবি ও প্রতিমূর্তির অপকারিতা অনেক তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকারক দিকগুলো আলোচনা করছি ৪

#### ১. ধর্মীয় ও আকীদাগত ক্ষতি ৪

আমরা যদি জ্ঞাননেত্র নিক্ষেপ করি তবে দেখতে পাব যে এসব ছবি ও প্রতিমূর্তির কারণে অধিকাংশ লোকের আকীদা বিপন্ন হয়েছে, সুতরাং দেখুন খ্রীষ্টানরা ঈসা ও মরিয়ম এবং সূদীর পূজা করে থাকে । ইউরোপ ও রাশিয়ার লোকেরা তাদের নেতাদের প্রতিমূর্তির পূজা করে এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের সামনে মাথা নত করে। আর তাদের অনুকরণে অনেক মুসলিম ও আরব দেশ তাদের নেতাদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করে।

অনেক স্ফীই (বেদ'আতী) ভল্ড পীর মুরীদরা তো নামায অবস্থায় তাদের পীর ও মুরশীদদের ছবি তাদের সামনে রেখে এটা দ্বারা নামাযে খুও-খুযু (একনিষ্ঠতা) আনার চেষ্টা করে এবং আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হওয়ার পরিবর্তে তারা আল্লাহর যিকর-আয়কারের অবস্থায় পীরের ধ্যান করে থাকে. এবং তারা তাদের পীরদের ছবি সম্মানার্থে ও তাদের কাছে থেকে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে ঘর-বাভিতে ঝলিয়ে রাখে।

এমনিভাবে কলাবিদ ও নায়কদের ছবি তাদের ভালাবাসা ও সম্মানার্থে দেয়ালে লটকে রাখা হয়। তাই ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদীদের বিরুদ্ধে সডাই চলাকালীন ঘোষকদের মধ্যে এক ঘোষক বেতার কেন্দ্র থেকে মুসলিম সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বলেছিলঃ হে সেনাবহিনীর লোকেরা তোমরা অ্থসর হও, তোমাদের সাথে তো অমক নায়ক ও নায়িকা রয়েছে তাদের নাম উল্লেখ করেছিল।

অথচ এর পরিবর্তে তাদের একথা বলা উচিত ছিল যে, তোমরা অগ্রসর হও, তোমাদের সাথে আল্লাহর মদদ, সাহায্য ও তাওফীক রয়েছে।

তার পরিণতি হিসেবে মুসলিমদেরকে যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হতে হল, কারণ আল্লাহ তাদের সহযোগিতা হতে দূরে সরে যান, আর কলাকার ও নামক–নামিকারা তাদের কোন উপকার করতে পার্লনা বরং তারাই ছিল পরাজ্বয়ের মূল কারণ।

তাই আরবেরা যদি এই পরাজয় ও বিপর্যয় প্রেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করত তাহলে আল্লাহর মদদ তাদের উপর নেমে আসত।

- ২. যুবক ও যুবতীদের চরিত্র ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে ছবি ও মূর্তির ক্ষতির দিক সম্বন্ধে নির্ধিদায় আলোচনা করুল। সূতরাং রাস্তা ঘাটে ও বাড়ী ঘরে এমনভাবে নির্ণচ্জ ও উপঙ্গ নায়ক ও নায়কাদের ছবিতে ভর্তি যাদের জন্য যুবকরা আজ্ঞ উন্মন্ত ও পাগল হয়ে গেছে। এভাবে তারা প্রকাশ্য ও গোপনীয় জঘন্য পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে তাদের চরিত্রকে ধ্বংস করে। আর এমনভাবে তার তাদের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে য়ে, তারা না দেখলে দ্বীন সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ রাখে না, তারা দখলকৃত ভূমিকে স্বাধীন করারা চিন্তা শক্তি রাখে, আর না মান—মর্যাদা ও ইসলামের জন্য জিহাদের চেতনা রাখে। বাস্তবিকই আজকাল এমনভাবে ব্যাপক আকারে ছবির বিস্তৃতি ঘটেছে, বিশেষতঃ নারীদের নগু ও জঘন্য ছবি। এমন কি জুতার প্যাকেটে ও এ ধরনের ছবি দেখা যায়়, তাছাড়া পত্র–পত্রিকা , ম্যাগাজিন, বই–পুস্তুক ও দূরদর্শন যন্ত্রে বিশেষ করে যৌন সংক্রেন্ড উত্তেজক ছবি দেখানা হয়। টিভিতে কার্টুন প্রদর্শিত করা হয়, কারণ মহান আল্লাহ্ মানুষকে উটু নাক, বড় কান ও বসা চোখ দিয়ে সৃষ্টি করেন নি, বরং তিনি মানুষকে অতি উত্তম কাঠামোতে সৃষ্টি করেছেন।
- ৩. ছবি ও প্রতিমূর্তির আর্ধিক ক্ষতির দিকটা এমন স্পষ্ট যাতে কোন দলীল ও প্রমাণের দরকার নেই। শয়তানের পথে প্রতিমূর্তি নির্মাণ কল্পে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টাকা অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। অনেক মানুষ ঘোড়া, উট, হাতী অথবা মানুষের প্রতিমূর্তি ক্রেম করে বাড়ী-ঘরে সচ্জ্বিত করে রাখে। আবার অনেকে পরিবার পরিজ্বনের অথবা মৃত বাবার ছবি ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। আর এসব ব্যাপারে এত পরিমাণে অর্থের অপচয় করে যে তা মাণফেরাত কামনার উদ্দেশ্যে দরিদ্রদের মধ্যে থরচ করা হত তাহলে এতে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হত।

তদোপেক্ষা জঘন্য কাজ হচ্ছে যে, অনেক লোক বাসরের ফুলশ্য্যার

রজনীতে স্বামী—স্ত্রী দুজনের একসাথে নগ্ন ছবি তুলে ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে যেন লোকেরা এই (অগ্লীল) দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে থাকে। মনে হচ্ছে যেন তার স্ত্রী কেবলমাত্র তার নয় বরং সকলের জন্য সরকারী।

# ছবি কি মূর্তির মতই হারাম ?

অনেকের ধারণা এই যে ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে যে সমস্ত পুভুল ও প্রতিমূর্তি তৈরী করা হত তথু সেই ধরণের প্রতিমা ও মূর্তি হারাম, বর্তমান যুগের ছবি হারাম নয়। এটা অত্যন্ত বিষয়কর ও ভিন্তিহীন ধারণামাত্র, বোধ হয় তারা সেসব দলীল ও প্রমাণ পড়েনি যা স্পষ্টভাবে ছবির হারাম হওয়া প্রমাণ করে ৪

#### সে সব দলীল লক্ষ্য করুন ঃ

- ১. হযরত আয়েশা রাষীয়াল্লাহ আনহা বর্ণনা করেন যে তিনি একটি এমন বার্লিশ কিনেছিলেন যাতে ছবি ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে যখন দেখতে পেলেন তখন ঘরে প্রবেশ না করে দরন্ধার উপর দাড়িয়ে গেলেন, তিনি (রাষীয়াল্লাছ আনহা) রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা দেখে তাঁর অসন্ত্তি অনুতব করতে পেরে বলেন ৪ আমি আল্লাহ তাঁর রাসূলের সোল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিকট ক্ষমা প্রার্ধনা করি, আমি কি ভূল করলাম ? তিনি সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ৪ এ বার্লিশ কোবা ঝেকে এল ? তিনি রোষীয়াল্লাছ আন্ত্রা) বললেন ৪ আপনার হেলান দিয়ে বসার জন্য আমি এটা ক্রম করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ এ সমস্ত ছবি অঙ্কনকারীদেরকে মহাপ্রলমের দিবসে শান্তি দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে তোমরা যেসব ছবি তুলেছ তাতে জীবন দান কর। অতঃপর বলেন ৪ যে ঘরে কোন প্রাণীর ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না। –(র্খারী ও মুসলিম)
- ৩. তিনি সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ 'কেয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠোর শান্তি তাদের হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির তৈরী করে।' (বুখারী ও মুসলিম)

- ত. নবী সাল্লাল্লাল্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাড়িতে ছবি দেখতে পেলেন তখন উক্ত ছবিকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ করলেন না।-(বুখারী)
- 8. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর বাড়িতে ছবি রাখতে ও তা তৈরী করতে নিষেধ করেন। (তিরমিযী– হাসান ও সহীহ বলেন)

# বৈধ ছবি ও প্রতিমূর্তি

১. গাছ, তারকা, সূর্য, চন্দ্র, পাহাড়, পাধর, নদীনালা, সমুদ্র, সুন্দর দৃশ্য এবং পবিত্র স্থান সমূহের ছবি। যেমন— কাবাঘর, মসঞ্চিদে নববী, বায়তুল মাকদিস মসজিদ ও অন্যান্য মসজিদ সমূহ তাতে কোন মানুষ বা জীবজন্তুর ছবি না থাকে তাহলে এ সমস্ত জিনিসের ছবি রাখা জায়েয।

এর প্রমাণে হ্যরত ইবনে আব্দাস রাযীয়াল্লাহ আনহর উক্তি তিনি বলেন 3 যদি ছবি তোলা বা আঁকা আবশ্যক মনে কর তবে গাছ—পালা বা এমন বস্তুর ছবি আকঁবে যার মধ্যে কোন আত্মা নেই।

- ২. পরিচমপত্র (Identity Card), পাসপোর্ট, গাড়ী চালকের গাইসেন্স (Driving Licenc) বা অন্য কোন নিত্য প্রয়োজনীয় কান্তের ছবি তোলা বা রাখা জায়েয।
- ৩. হত্যাকারী, চোর-ভাকাত অথবা অন্য কোন দোষী ব্যক্তিকে গেপ্তার করে শান্তি দেয়ার জন্য তাদের ছবির প্রচার ও প্রসার করা, ঠিক তেমনি শিক্ষাগত ব্যাপারে ছবি আকাঁ, যেমন চিকিৎসার ক্ষেত্রে দরকার পড়ে থাকে।
- ৪. কচি বালিকাদের বাড়ীতে কাপড়েরর টুকরো ঘারা কচি শিশুর আকারে তৈরীকৃত খেলনা নিয়ে খেলা করা জায়েয়। এদেরকে কাপড় পরাবে, স্নান, করাবে এবং ঘুম পারাবে। এটা এ জন্য বৈধ যে, অয়া য়খন সন্তানের মাতায় পরিণত হবে, তখন সন্তানদের প্রশিক্ষণ ও লালাশ পালনের শিক্ষা অর্জন করবে।

এর প্রমাণে হ্যরত আয়েশা (রাযীয়াল্লাহ্ আনহা) বলেন ৪ আমি রাসূদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে খেলনা নিয়ে খেলতাম। -(বুখারী) কিন্তু ছেলেদের জন্য বিদেশী খেলনা খরিদ করা জায়েয নয়, বিশেষ করে মেয়েদের আকৃতির নগ্ন ও অক্টাল খেলনা মোটেই বৈধ নয়, কারণ এ ধরনের খেলনা থেকে জঘন্য শিক্ষা পাবে এবং তার অনুকরণে ধীরে ধীরে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। এছাড়া আমাদের ধন—সম্পদ ইহুদী ও অমুসলিমদের দেশে য়েতে থাকরে।

৫. মাথা ও মুখমভলের ছবি মুছে দিলে অবশিষ্ট দেহের ছবি জ্ঞায়েয, কারণ মাথা ও মুখমভলের ছবি হচ্ছে প্রকৃত ছবি, কাজেই তা কেটে বা নিশ্চিন্ন করে দেয়া হলে তাতে প্রাণ থাকতে পারে না বরং তা পাধরের ন্যায় হয়ে পড়ে।

তাই জিরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন ঃ মূর্তির মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিন, তাহলে তা বৃক্ষ সাদৃশ্য হয়ে যাবে, আর (যে পর্দার কাপড়ে ছবি রয়েছে) তাকে কেটে দুটো গদী বানিয়ে নেবে যা বসার কাজে ব্যবহৃত হবে। –(সহীহ্ হাদীস আবু দাউদ ও অন্যান্য ইমাম বণর্না করেন।)

# ধূমপান করা কি হারাম ?

ধ্মপান করার প্রচলন যদিও নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলনা, তবে ইসলাম একটি সাধারণ বিধান প্রণয়ন করেছে যে, যেসব বস্তু ক্লাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা পাশের লোকের জন্য কষ্টদায়ক কিংবা যার দ্বারা ধন–সম্পদদের ক্ষতি সাধিত হয় তা হারাম।

ধূমপান হারাম হওয়ার দলীল সমূহ নিম্নরূপ ৪

১. মহান আল্লাহ বলেন ৪

" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث - (الأعراف - ١٥٧)

' তিনি তাদের জন্য পাক জিনিস সমূহ হালাল করেন, আর অপবিত্র জিনিস সমূহ হারাম করেন।' – (সূরা আ'রাফ-১৫৭)

আর ধ্মপান একটি ক্ষতিকারক, অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় বস্তু।

২. মহান আল্লাহর ইরশাদ হচ্ছে ৪

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (البقرة - ١٩٥)

' এবং তোমরা নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে পতিত করো না।' (বাকারা– ১৯৫)

ধূমপান ক্যান্সার, যক্ষা প্রভৃতির মত ধ্বংসাত্মক রোগের কারণ। ৩. আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

' তোমরা নিজে নিজেকে হত্যা করো না।' – (নিসা–২৯) ধূমপান নিজে নিজেকে ধ্বংস করে দেয়।

৪. মদ্যপানের ক্ষতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ৪

' এর গুনাহ লাভের (উপকারের) চেয়ে অনেক বড়।' (আল–বাকারা–২১৯) আর ধুমপানের মধ্যে উপকার পাওয়া তো দূরের কথা বরং এর পুরোটাই ক্ষতিকারক।

৫. আল্লাহ তা' য়ালা বলেন গ

' তোমরা অপব্যয় অপচয় করো না, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী লোকেরা শয়তানের ভাই।' – (বনী ইসরাইল –২৬,২৭)

আর ধুমপান করার অর্থই হচ্ছে অপচয় (খরচ), যা শয়তানী কাজের অন্তর্গত।

৬. নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪

" لاضرر ولاضرار "

' তোমরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করে। না এবং অপরের ক্ষতি সাধন করে। না।'– (মুসনাদ আহমদ - সহীহ হাদীস) আর ধূমপান এমনই একটি বস্তু যা নিজের ক্ষতির সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী লোকের কট্টের কারণ হয়ে দাড়ায় এবং ধন–সম্পদের ও অপচয় হয়।

৭. তিনি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ৪

" وكره لكم إضاعة المال " (متفق عليه)

আল্লাহ তোমাদের জন্য সুস্পদ বিনষ্ট করা হারাম করেছেন। -(বুখারী ও মসলিম)

আর ধুমপান সম্পদ ধ্বংসকারী যা আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন না। ৮. তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ৪

" إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير" (متفق عليه )

ভাল এবং মন্দ সাধীর উদাহরণ এরপ যেমন আতর বিক্রয়কারী এবং কামার শালার হাঁফরে ফুঁকদানাকরী ব্যক্তি । –(বুখারী ও মুসলিম) আর ধুমপানকারী মন্দসাধী যে আগুনে ফুঁক দিয়ে থাকে। ৯. তিনি সাক্ষান্নাছ আলাইহি ওয়াসান্ত্রাম আরো বলেন ৪

" كل أمتي معافى إلا المجاهرين "

আমার উন্মতের সবকে মাফ করা হবে কিন্তু পাপকার্য প্রচারকারীকে মাফ করা হবে না।

আর ধুমপানকারী হচ্ছে গুলাহকে প্রকাশকারী অতএব তার ক্ষমা নেই। ১০. তিনি সাদ্বাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ৪

" من أكل ثوما أو بصلاً فلي للتزلنا ، ولي عتزل مسجدنا، وليقعد في بيته " (متفق عليه)

'যে ব্যক্তি কাঁচা রসুন অথবা পিয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে এবং মসজিদ থেকে আলাদা হয়ে নিজ ঘরেই বসে থাকে।' –(বুখারী ও মুসলিম) অথচ সিগারেট বা ধৃমপানের গন্ধ রসুন ও পিয়াজের চেয়ে অধিকতর দুর্গন্ধময়।

১১. অনেক আলেম ও বিদ্যানগণ ধূমপান হারাম বলেছেন আর যারা হারাম বলেননি তারা আসলে ধূমপানের নতুন ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া ক্যান্সার ইত্যাদি সম্বন্ধে অনবহিত।

১২. একটু ভেবে দেখুন ৪ যদি কেউ একটি টাকা জ্বালিয়ে দেয় তবে আমরা তাকে বলব এই লোকটি পাণল হয়ে গেছে। তাহলে শতশত টাকাকে ধ্যপানের জন্য জ্বালিয়ে দেয়া কে কি বলতে পারি ? অপচ এর ঘারা আর্থিক ও শারিরীক ক্ষতির সাথে পার্থবর্তী ব্যক্তির কষ্ট ও হয়ে পাকে। অতএব হকা এবং সিগারেট বিড়ি ঘারা লোকদের কষ্ট দেয়া এবং পবিত্র ও মুক্ত বায়ুকে দূষিত করা তথা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে কিভাবে ঠিক হতে পারে ? আর মনে রাখবেন যে, বায়ুকে দূষিত করা পানিকে দূষিত করারই নামান্তর।

আর আমরা যদি কোন ধূমপান কারীকে জিজ্ঞেস করি যে, কিয়ামতের দিন সিগারেট, হকা ও তামাক বিড়ি নেকীর পাল্লায় রাখা হবে না গুনাহের পাল্লায় ? তথন সে নিশ্চয় জবাব দিবে যে, গুনাহের পাল্লায়।

১৩. ধূমপান বর্জন করার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চান যে ব্যক্তি কোন্
খারাপ কাজ আল্লাহর সন্ত্র্প্তির জন্য ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করে, আল্লাহ তার
সাহায্য করেন। আর বৈর্য্য ধারণ করুল কেননা আল্লাই বৈর্য্যশীলদের সাথে
থাকেন। রাতের অন্ধকারে এবং আযান ও নামাযের পরে এই বলে দু'আ করুলর
হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে ধূমপানের প্রতি ঘৃণা (বিতৃঞ্চা) সৃষ্টি করে দিন এবং
এটা খারাপ মনে করে আমাদেরকে এ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক প্রদান
করুল।

(আমীন)

# ইমামগণের হাদীসকে আঁকড়ে ধরা

চার ইমামকে (রহঃ) আমাদের তরফ হতে আল্লাহ উপ্তম বদলা দান কর্মন।
তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের নিকট যে হাদীস সমূহ পৌছেছিল সে অনুযায়ী
ইজতেহাদ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যে মতানৈক্য হয়েছিল তার বিশেষ
কারণ হল যে, কারো নিকট কতক হাদীস পৌছেছিল যা অন্যের নিকট
পৌছেনি, কারণ তদানীন্তন যুগে হাদীস সংকলিত হয় নি। আর হাদীসের
হাফেযগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন, কেউ ছিলেন হিজাযে (মকা
ও মদীনায়), আর কেউ ছিলেন শামে, কেউ বা ইরাকে, আরো কেউ মিসরে
অথবা অন্যান্য ইসলামী দেশে। সে যুগে এক স্থান হতে অন্য স্থানের যোগাযোগ
ছিল অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। কাজেই আমরা দেখতে পাই যে, ইমাম শাফেমী
(রহঃ) যখন ইরাক ছেড়ে মিসরে গেলেন তখন তিনি ইরাকের পুরাতন মাযহাব
ত্যাগ করেন। কেননা যে, ততক্ষনে তার সামনে বহু নৃতন নৃতন সহীহ হাদীস
উপস্থাপিত হয়।

সুতরাং দেখতে পাই যে ইমাম শাফেয়ীর (রহঃ) মতে কোন মহিলাকে স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। অপরদিকে ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) মতে ওযু নষ্ট হয় না। অতএব এমতাবস্থায় আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হল, কুরআন ও সহীহ হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

কারণ মহান আল্লাহ বলেন ৪

" فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خيسر وأحسن تأويلا" (النساء -٥٩)

অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে তাকে আল্লাহ তাঁর রাস্লের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও উত্তম।' – (নিসা– ৫৯) কারণ সত্য কোন সময় একাধিক হতে পারে না। তাই মহিলার শরীর স্পর্শ করপে অযু তঙ্গ হবে বা হবে না। আর আমরা তো কেবল আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত কুরআনের অনুসরণ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সহীহ হাদীসের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দান করেছেন। তাই এরশাদ হচেছ ঃ

' তোমরা তোমাদের প্রভুর তরফ হতে তোমাদের প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা মেনে চল এবং নিজেদের রবকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্টপোষকদের অনুসরণ করো না। কিন্তু তোমরা উপদেশ খুব কমই মেনে থাক।

—(আ'রাফ —৩)

সুতরাং কোন মুসলিমের সামনে কোন সহীহ হাদীস উপস্থাপিত হলে তাকে একথা বলা জায়েয় নয় যে, এটা আমাদের মযহাব বিরোধী। কারণ সমস্ত ইমামের ইজমা (ঐক্যমত) হচ্ছে যে সহীহ হাদীস গ্রহণ করবে এবং সে সমস্ত মতবাদ পরিহার করবে যা সহীহ হাদীসের পরিপত্তি।

# হাদীস সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত

নিম্নে ইমাম (রহঃ)গণের কতিপয় উক্তি তুলে ধরা হচ্ছে। তাঁদের এই উক্তিকে কেন্দ্র করে তাদেরকে যেসব দোষারূপ করা হয়, তার দূরীভূত হবে এবং তাদের অনুসারীদের নিকট ন্যায় ও সত্য স্পষ্ট রূপে উদঘাটিত হবে।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) (প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর ফেকহের নিকট ঋণী) বলেন ঃ

- কোন ব্যক্তির জন্য আমাদের কোন কথাকে গ্রহণ করা হালাল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জ্ঞাত না হবে যে, তা আমরা কোথা হতে প্রাপ্ত হয়েছি।
- আমার দলীল না জেনে, তথু কথার উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দেয়া হারাম। কারণ আমরা মানুষ, আজ এক কথা বলি, আগামীকাল আবার ওটা হতে প্রত্যাবর্তন করি।

- থন বাদ আমি এমন কোন কথা বলি, যা আল্লাহর কিতাব কিংবা রাস্লের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) হাদীসের পরিপন্থী হয়, তাহলে আমার কথাকে পরিহার কররে।
  - ৪. আল্লামা ইবনে আবেদীন (হানাফী) তাঁর কিতাবে বলেন ৪

যদি কোন হাদীস প্রমাণিত হয়। আর ওটা মাযহাবের প্রতিকুলে হলেও ঐ হাদীসেরই উপর আমল করতে হবে, আর সেটাই হবে তাঁর মযহাব। কোন মুকল্লিদ (অন্ধানুসারী) সেই হাদীসের উপর আমলের দর্মনে হানাফী মাযহাব হতে বের হয়ে যাবেনা। কারণ সহীহ পূত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ যদি হাদীস সহীহ প্রকট হয়, তবে ওটাই আমার মাযহাব।

বাণত আছে ঃ যাদ হাদাস সহাহ প্রকট হয়, ওবে ওটাই আমার মাযহাব। ইমাম মালেক (রহঃ) যিনি মদীনা মানাওয়ারা বাসীদের ইমাম বলে সুবিদিত

ছিলেন, তিনি বলেন ৪

 আমিতো একজন মানুষ মাত্র, ভুলও বলি, সঠিক ও বলি। তাই আমার অভিমতকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে। তার মধ্যে যেগুলো কুরআন ও হাদীদের অনুকুলে হয়। তা গ্রহণ কর, আর যেগুলো কুরআন ও হাদীদের প্রতিকুলে হয়, তাকে পরিহার কর।

২. রাসূল (সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার সব কথা গ্রহণ করা চলবে বরং কিছু কথা গ্রহণ করা যাবে আর কিছু ত্যাগ করা যাবে। একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা গ্রহণীয়।

ইমাম শাকেয়ী (রহঃ) যি নি আলে–বাইতের (নবীর বংশধর) একজন, তিনি বালন ৪

- ১.এমন কেউ নেই যার নিকট রাস্পের (সাগ্লাগ্লাহ্ আপাইহি ওয়াসাগ্লাম)
  সমস্ত হাদীস পৌছেছে বরং কিছু হাদীস পৌছেছে আর কিছু তাঁর অজ্ঞাত রমে
  গেছে, তাই আমি যত কথাই বলিনা কেন, আর যতই কায়দা প্রণয়ন করিনা
  কেন, যদি রাস্ল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তার প্রতিকৃপে কোন কথা
  থাকে তবে রাস্ল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথাই গ্রহণযোগ্য আর
  সোটাই আমার উক্তি বা মত।
- মুসলমানদের ইজমা (ঐক্যমত) হচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তির নিকট রাস্ল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোন সুন্নত স্পষ্টভাবে প্রকট হয় তবে তাঁর কথা ছেড়ে অন্য কারো কথা গ্রহণ করা জায়েয হবে না।
- থা আমার কোন কিতাবে রাসূল সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের বিপরীত কোন কথা পাও,তবে রাসূল সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকেই গ্রহণ করবে স্টোই আমার মত।

- যদি কোন হাদীস সহীহ হয় তাহলে সেটাই আমার মযহাব।
- েইমাম শাফেয়ী (রহঃ) একদা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) কে সম্বোধন করে বলেন ঃ তোমরা আমার অপেক্ষা হাদীস ও তার বর্ণনাকারীদের বিষয়ে অধিক জ্ঞাত আছ। অতএব যদি কোন হাদীস সহীহ সূত্রে পাও তাহলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবে যেন আমি তা অবলম্বন করতে পারি।
- ৬. ঐ সমস্ত মাসআলাতে আমি যা বলেছি তার প্রতিকূলে সহীহ হাদীস বিশারদদের নিকট প্রমাণিত হ্য়েছে, ওটা থেকে আমি আমার জীবদ্দশাতে ও মৃভ্যুর পর প্রভ্যাবর্তন করছি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) থাঁকে আহলে সুন্নতদের ইমাম বলা হয়, তিনি বলেন ঃ

- ১. আমার তকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করো না, আর না মালেকের (রহঃ), বা শাক্ষেয়ী (রহঃ) বা আওযায়ী (রহঃ) অথবা সাওয়ায়ীর (রহঃ) (অন্ধ অনুসরণ করো না), বরং তাঁরা যেখান হতে গ্রহণ করেছেন সেখান হতে গ্রহণ কর। (কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে)
- ২. যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীসকে প্রত্যাখান করবে সে তো ধ্বংসের কিনারায় এসে দাড়িয়েছে।

রাসূল (সঃ) এর নিম্ন লিখিত হাদীস সমূহের প্রতি আমল করুন ঃ

" لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون ." (رواه مسلم)

১. যতক্ষণ মুসলিমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই না করবে, অতঃপর মুস– লিমরা তাদেরকে হত্যা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মহাপ্রণয়ের দিন আসবে না। –(মুসলিম)

" من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ". (رواه البخاري)

২. যে ব্যক্তি আল্লাহর কথাকে উটু করার জন্য লড়াই করল (দ্বীনকে জয়ী করার জন্য) সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল । – (বুখারী)

- " من أرضى الناس بسخط اللّه وكله إلى الناس " (حسن رواه الترمذي)
- . 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্ত্ই করে মানুষকে সন্ত্ই করল আল্লাহ তাকে মানুষের নিকট সুপুর্দ করে দেন।'
   (ইমাম তিরমিয়ী হাদীসটি হাসান সৃত্রে বর্ণনা করেন)
- " من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار " (رواه البخاري)
- ৪." যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন অংশীদারকে ডাকা অবস্থায় মারা গেল সে জাহান্নামে (নরকে) প্রবেশ করল।" ( বুখারী)
  - ' من كتم علما ألجمه بلجام من نار "
- ৫. ' যে ব্যক্তি কোন ইসলামী জ্ঞান গোপন করল, তাকে (কিয়ামতের দিন) আগুনের লাগাম পরানো হবে। (মুসনাদ আহমদ – হাদীস সহীহ)
- من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده فى لحم الخنزير ودمه " (رواه مسلم)
- ৬.' যে ব্যক্তি পাশা খেলা করে, সে যেন নিজ হাতকে শুকুরেরে রক্ত ও মাংসে ভুবিয়ে দিল। – (মুসলিম)
- " بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء: (رواه مسلم) وفي رواية فطوبى للغرباء: الذين يصلحون إذا فسد الناس "
- ৭. ইসলামের সূচনা দুর্বল অবস্থায় হয়েছে, আবার ইসলাম পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে যাবে যেমন তার সূচনা দুর্বল অবস্থায় হয়েছিল। অতএব দুর্বলদের জন্য সুসংবাদ রইল। (মুসলিম) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ দুর্বলদের জন্য মুবারকবাদ রয়েছে, যারা মানুষের বিপর্যয়ের সময় তাদের সংকার করবে।' (আবু আমর দানী সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন)

" طوبى للغرباء: أناس صالحون في آناس كثير، من يعصيهم آكثر ممن يطيعهم "

৮. ' মুষ্টিমেয় দুর্বল ও সৎ লোকদের জ্বন্য সুসংবাদ রয়েছে যারা সংখ্যাগুরু অসৎ ও নাফরমান লোকদর মাঝে দ্বীনের আলো জ্বালিয়ে রাখবে। –(মুসনাদ আহমদ, হাদীস সহীহ)

" لا طاعـة في مـعـصـيـة الله ، إنما الطاعـة في المعروف " (رواه البخارى)

৯. আল্লাহর নাফরমানী করে মানুষের কোন ধরনের আনুগত্য বৈধ নয়, আনুগত্য তথু হবে ভাল কাজে। -- (বুখারী)

### রাসূল (সঃ) যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর)

" لعن الله النامصات والمتنمصات المغيرات لخلق الله " (متفق عليه)

 আল্লাহ লা' নত (অভিশাপ)করেছেন এমন সব নারীর উপর, যারা কপালের উপরের চূলগুলো উপড়ে ফেলায় এবং ফেলে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনে।

-(বুখারী ও মুসলিম)

ونساء كاسيهات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمـة البخت المائلة ،لايدخلن الجنة ولايجدن ريحها (رواه مسلم)

২. অনেক নারী কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ থাকে, অপরকে তুষ্ট করে

এবং অপরের ঘারা নিজে ৩ৄষ্ট হয়, বুখতী উটের ন্যায় গ্রীবা বক্ত করতঃ ১৮ট–১মকে চলে, তারা কখনও বেহেশতে প্রবেশ করবেনা এমনকি বেহেশতের ঘাণও পাবে না। ন মুসলিম)

#### " اتقوا الله وأجملوا في الطلب "

৩. আল্লাহকে ভয় কর এবং হালাল আহারের সন্ধান কর 
 -৻মুসতাদরাক
হাকিম 
 -হাদীস সহীহ্)

اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون أصما ولا غائبا (رواه مسلم)

 শান্ত ভাবে ধীরশ্বরে দু' আ ও যিকির কর, কারণ ভোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিতকে ভেকোনা। – ৯মুসলিম)

" أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون "

৫. সর্বাপেক্ষা কঠোর পরীক্ষা নিরীক্ষা নবীগণের হয়ে থাকে, অতঃপর সৎ
ব্যক্তিদের। – (সহীহ্ হাদীস ইবনে মাজা বর্ণনা করেন।)

صل من قطعك ، وأحسن إلى من أساء اليك ، وقل الحق ولو على نفسك "

৬. যে ব্যক্তি ভোমার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে তার সাথে সুসম্পর্ক রাখ, যে তোমাকে কট্ট দেয়, তার সাথে সৎ ব্যবহার কর আর ন্যায় সঙ্গত কথা বল যদিও তা ভোমার বিরুদ্ধে হয়। -(ইবনে নাজ্জার সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন)

تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض " (رواه البخاري)

٩. দীনার, দিরহাম ও চাদরের দাসেরা ধ্বংস হোক যদি তাকে কিছু দেয়।
 হয় তাহলে সল্পুষ্ট হবে, আর না দেয়া হলে অসল্পুষ্ট থাকবে। – (বুখারী)
 १ أدلكم على شيئ إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا
 السلام ببنكم " (رواه مسلم)

৮. তোমাদের এমন একটি বিষয় বলে দেব কি ? যদি তা কর তাহলে তোমাদের পরস্পরের মাঝে ভালবাসা জন্মাবে। তা হচ্ছে ঃ তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাও। – (মুসলিম)

" كن فى الدنيا كأنك غريب أوعابر سبيل " (رواه النخاري)

৯. পৃথিবীতে আগন্তুক অথবা পর্বিকের ন্যায় জীবন যাপন করো। (বুখারী)

" لايقيم الرجل الرجل من مجَلسه ثم يجلس فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا " (رواه مسلم)

১০. কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে সেখানে বসবেনা, বরং আগতদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করবে। –(মুসলিম)

হে আল্লাহর বান্দারা তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

তোমরা পরস্পরে হিংসা করবেনা, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাব রাখবে না, কারো দোষ গুজে বেড়াবেনা, লালসা করো না, গোয়েন্দাগিরীতে লিপ্ত হয়ো না, (বেচাকেনায়) একে অন্যকে ধোকা দিয়ে দালালী করো না, (বিরাগ বশতঃ) বিচ্ছিন্ন হয়ে সাণাম কালাম বন্ধ করো না, বিচ্ছেদ ভাবাপন্ন হবে না এবং একে এপরের কেনা বেচার উপর কেনা—বেচা করো না। বরং তোমরা এক আল্লাহর বালা হয়ে ভাই ভাই হয়ে যাও, যেমনকি ভোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই অতএব তার উপর অন্যায় যুলুম করবে না.

ভাকে পাঞ্চিত করবে না এবং তাকে তুচ্ছ করবে না। আল্লাহর ভয়জীতি তো এখানে রয়েছে এ বলে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন 3 কোন ব্যক্তির বদ প্রকৃতির (হওয়ার) এটাই যথেষ্ট যে কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করে। মুসলিমের প্রতি প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, ইয্যত—আবক্র ও ধন—সম্পদ হারাম। তোমরা অবশ্যই ধারণা অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কেননা যে, তা সব চেয়ে বড় মিথ্যা কথা। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও ধন—সম্পদ দেখেন না, বরং তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন। —(মুসলিম আর বুখারী এর অধিকাশেটি বর্ণনা করেন)

## মুসলিমদের সম্পর্কে কতিপয় হাদীস

" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " (متفق عليه)

১.প্রকৃত মুসলিম সে ব্যক্তি যার যবান (রসনা) ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকবে। -(বুখারী ও মুসলিম)

" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (رواه البخاري)

 মুসলিম ব্যক্তিকে গালি-গালাজ করা ফালেকী কাজ এবং তার সাথে লড়াই করা কৃষ্ণরী কাজ। - (বুখারী)

عط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته " (صحيح رواه أحمد)

ত. নিজের উরু ঢেকে রাখ, কেননা পুরুষের উরু তার গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভৃক।
 (সহীহ্ হাদীস মুসনাদে আহমদ)

ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا الفاحش ولا البذئ -- (رواه مسلم)

 ইমানদার ব্যক্তি লানতকারী ও ভর্তসনাকারী হয় না, অভিশাপ দানকারী হয় না, নির্লভ্জ ও অগ্লীল ভাষীও হয় না। -(মুসলিম)

" من حمل علينا السلاح فليس منا " (رواه مسلم)

৫. যে বক্তি আমাদের (মুসলিমদের) উপর অস্ত্র উঠাবে সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়। -(মুসলিম)

" من غش فليس منا " (رواه مسلم)

৬. যে ব্যক্তি কাউকে প্রতারণা দেয়, সে আমাদের দলভূক্ত নয়। –(সহীহ্ হাদীস– ইমাম তিরমিয়ী বর্ণনা করেন)

" من يحرم الرفق يحرم الخير " (رواه مسلم)

৭. যে ব্যক্তি নয়তা হতে বঞ্জিত হল, সে সকল প্রকার কল্যাণ হতে বঞ্জিত হল। –(মুসলিম)

من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله إلى الناس - (صحيح ، رواه الترمذي)

৮. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুমের অসন্তুষ্টির পরোয়া করল না, আল্লাহ তার জন্য মানুমের তরফ থেকে যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুমকে সন্তুষ্ট করল, আল্লাহ তাকে মানুমের সুপুর্দ করে দেন। –(সহীহ হাদীস–তিরমিযী) " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمراشى والمرتشى " (حسن، رواه الترمذي)

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ ভক্ষণকারী উভয়ের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। – (হাদীসটি হাসান–ইমাম তিরমিয়ী বর্ণনা করেছেন)

" ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار "

১০. যে ব্যক্তি (পায়ের) গাঁটের নীচে লুঙ্গি বা পায়জামা পরবে সে নরকে যাবে। – (বুখারী)

" إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فقد باءبها أحدهما

১১. যদি কোন ব্যক্তি তার দ্বীনী ভাইকে " হে কাফের " বলে সম্বোধন করে তাহলে দু'জনের মধ্যে একজন তা অবশ্যই হবে। - (বৃখারী)

" لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل " (صحيح رواه أحمد)

১২. কোন মুনাফেক ব্যক্তিকে একথা বলোনা ৪ হে আমাদের নেতা, কেননা সে যদি তোমাদের নেতা হয়়, তাহলে তোমরা নিজ প্রভুকে অসজুই করে ফেলবে। - (সহীহ্ হাদীস – মুসনাদ আহমদ)

" الغلام مرتهن بعقیقته، تذبح عنه یوم السابع ، ویسمی ویحلق رأسه " (صحیح رواه أبوداؤد)

১৩. শিশু সন্তান তার 'আকীকার সাথে ঋণী থাকে, যা সপ্তম দিনে যবৎ করা হবে, তার নাম রাখা হবে এবং তার মাথা মুশুন (নেড়া) হবে। –(সহীহ্ হাদীস – আবু দাউদ)

#### ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম নারী জাতীকে মর্যাদা প্রদান করেছে, এভাবে যে তাদের উপর উত্তর পুরুষদের (সন্তানদের) লালন পালন ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। সমাজের সংস্কার তাদের সংক্ষারের উপর নির্ভর করে এবং তাদের ওপর পর্দা এজন্য অপরিহার্য কারা হয়েছে যে, তারা যেন কুপ্রবৃত্তির লোক হতে সুরক্ষিত পাকতে পারে। এবং তাদের নির্লজ্জ্বতা ও অবাধ মেলামেশা হতে সমাজের সুরক্ষা সন্তব হয়। আর পর্দার বিধান পালন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শ্লেহ ও ভালাবাসাকে স্থায়িত্ব করে রাখে। কারণ যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রী অপেক্ষা কোন সুন্দরী নারীকে দেখে তখন তাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তথ্য তাই নয়, বরং অনেক সময় এটাই তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে দাডায়।

পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ তা' য়ালা স্বয়ং পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

" يأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " (الأحزاب - ٩٥)

(হে নবী ! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার লোকদের মহিলাগণকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা অধিক উত্তম নিয়ম ও রীতি। যেন তাদের চিনতে পারা যায় ও তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়।) – (আহ্যাব–৫৯)

১. আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নেত্রী ANNE BASENT (এ্যানি বেসান্ত) বলেন ঃ আমার (অভিজ্ঞতার) ধারণায় মেয়েরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে যে স্বাধীনতা প্রয়েছে তা অন্য কোথাও পায়নি। ইসলাম নারীদেরকে অন্যান্য যে কোন ধর্মের তুলনায় অনেক বেশী অধিকার প্রদান করেছে, যেসব ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা বহু বিবাহকে নিষিদ্ধ করে থাকে। ইসলামী বিধান নারীদের ক্ষেত্রে সুবিচার করেছে এবং তাদের শ্বাধীনতার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। চিন্তা করে

দেখুন যে ইংল্যান্ডে মাত্র কুড়ি বছর পূর্বে নারীদের ব্যক্তি মালিকানার অধিকার দেয়া হয়েছে, অপরদিকে ইসলাম তার সূচনাকাল হতেই তাদের এই অধিকার প্রদান করেছে। আর ইসলাম নারীদেরকে আত্মহীন বস্তু বলে মনে করে একথা ভিত্তিহীন ও মিধ্যা অপবাদ।

- ২. তিনি আরো বলেন ঃ যেমন আমরা এ সমস্ত বিষয়াদীকে ন্যায় ও সঠিক ইনসাফের মাপ কাঠিতে দিয়ে পরিমাপ করব তখন আমাদের জ্বন্য একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলামের বহু বিবাহের বিধান যা নারীদের সুরক্ষা করেও ভরণ পোষণ দেয় তা পাশ্চাত্যের জীবন ব্যবস্থা থেকে অধিকতম উত্তম ও পবিত্র। যে পাশ্চাত্যের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা বেশ্যাবৃত্তির অনুমতি দেয় ফলে যে কোন পুরুষ যে কোন নারীর সাথে যথেক্ছ অবৈধ প্রেম করে তার যৌনক্ষুধা নিবারণ করতঃ তাকে রাস্তা পথে নিক্ষেপ করে দেয়।
- ৩. জনৈক (ORIENTALIST) মহিলা ফ্রান্স সুওয়ায় সাগান (নারীদেরকে সম্বোধন করে) বলেন 3 হে প্রাচ্যের নারীরা ! যারা তোমাদের নামে (প্রগতির কথা বলে) চেঁচামেচি করে, এবং পুরুষদের সাথে তোমাদের সাম্যের কথা বলে, সাবধান থাক ! তারা তোমাদের উপর (প্রহ্সন করবে), যেমন তোমাদের পূর্বে আমাদের ব্যাপারে পরিহাস করেছেন।
  - ৪. অধ্যাপক (ভোন হরমর) বলেন ৪

পর্দার বিধান নারীদের সূরক্ষা ও মান–সন্মান রক্ষার ক্ষেত্রে এক বিরাট বস্তু যা আকাঙ্খার যোগ্য।

#### ইসলাম সম্পর্কে একজন প্রাচ্যবিদের মন্তব্য ৪

১. দার্শনিক বার্নাড শো বলেন ঃ আমি মুহামদ সাল্লাল্লান্থ আলাইছি ওয়াসাল্লাম এর ধর্মকে তাঁর ব্যাপকতার (Vitality) কারণে আন্তরিকভাবে অত্যন্ত সম্মান করি ও ভালবাসি। এটাই একমাত্র ধর্ম যার মধ্যে জীবনের নানারকম অবর্তন ও বিবর্তন সত্ত্বেও তার উপযোগী হওয়ার ব্যাপক শক্তি রয়েছে এবং এটা (ইসলাম) প্রত্যেক যুগের জন্য উপযোগী। আমি এই বিম্মমকর ব্যক্তির জীবনী অধ্যয়ন করে দেখেছি নিশ্চয় তিনি আমার মতে, "তাঁকে মানবজাতীর মুক্তিদাতা বলে আখা্যয়িত করা উচিত ", আর একধা বলার অর্থ ঈসা মসীহ (আঃ) এর বিরুদ্ধে কোন রকম শক্রতা প্রদর্শন করা ও নয়। ' আর আমি একধা

দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এ ধরণের কোন ব্যক্তিকে যদি বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে পৃথিবীর নেভৃত্ব প্রদান করা হয়, তবে একাকী তিনি যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবেন এবং সার্বিকভাবে কল্যাণ ও শান্তির পথ সুগম করে দেবেন। যার জন্য (কল্যাণ ও শান্তির) আজ সারা বিশ্ব মুখাপেক্ষী।

আর আমি এটার ভবিষ্যতবাণী করছি যে অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপের লোকেরা মুহামদ (সঃ) এর দ্বীন গ্রহণ করবে, যেমন এর পূর্বাভাস স্বরূপ আজকাল ইউরোপীয় দেশগুলোতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের হিড়িক পড়ে গেছে। জনৈক মার্কিন নাগরিক তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিবতি দেন ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক লোক নূতন জীবন ব্যবস্থার সন্ধানে উদগ্রীব হয়ে পড়েছে, তা ইসলামই হোক খ্রীষ্টান ধর্মই হোক, বৌদ্ধ ধর্মই হোক কিংবা হিন্দু ধর্মই হোক এবং বহু মার্কিনবাসী এক ইলাহর (মাবু'দের) অত্যন্ত প্রয়োজন অনুভব করেছে, কিন্তু আমেরিকায় এ ধরনের খুব কমই মুসলিম পাওয়া যায় যারা একথা স্পষ্টরূপে তুলে ধরতে পারে যে এক আল্লাহর সন্ধান লাভের পথ হচ্ছে ইসলাম, যা আল্লাহ আমাদের জন্য মনোনীত করেন।

১. প্রাথমিক অবস্থার আমি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আগ্রহী ছিলাম। এমনকি কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মনে করলাম যে আমি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়ে যাব। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যায়নের পর ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় দেশ হল্যান্ড পৌছবার পর সেখানে দু' জন মুসলিম বন্ধু পেলাম, একজন জর্ডান নাগরিক ছাত্র, অপরজন বয়য়প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, যিনি আলবেনিয়ার লোক, কিন্তু প্রায় ব্রিশ, চল্লিশ বছর থেকে হল্যান্ডে আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এই দু' জনের প্রভাবে ইসলামের সৌলর্য, গুণ, সর্বোগ্ডম চরিত্র ও মহান আদর্শের পুরোপুরি জ্ঞান লাভ না করা সন্ত্বেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলাম, কেবলমাত্র এতটুকু জন্তর থেকে বিশ্বাস করে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বান্তাবকই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আর যদি আমি আল্লাহর পয়গাম ও তাঁর পয়গাম বাহক রাসূল হতে বিমুখ হয়ে, তাহলে মহান আল্লাহ ও আমার হতে বিমুখ হয়ে, যাবেন এডাবে আমার শিক্ষা লাভের শেষ পাঁচ বছরের কিছু অংশ আমেরিকায় আর

কিছু অংশ আরব দেশগুলোতে কাটিয়ে এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারল– াম যে, ইসলামই হচ্ছে উত্তম জীবন ব্যবস্থা এবং গভীরভাবে অনুধাবন করলাম যে এই দ্বীন কিভাবে মানব জীবনকে পবিত্র ও সম্মানিত রূপে পেশ করে থাকে।

আর এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ইসলামী সমাজ থেকে ইসলামের গুরুত্ব লোপ পাচ্ছে এবং এই সমাজের জনসাধারণ ও রাষ্ট্রনেতারা আমেরিকা ও পাশ্চাত্য জগতের ঠিক এ রকম সময়ে অন্ধানুকরণ করতে আরম্ভ করেছে যখন তারা (পাশ্চাত্যের) নিজেরাই তাদের সভ্যতা, সাংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্থা হতে সন্দিহান হয়ে পড়েছে।

এটা অত্যন্ত বিশ্বয়কর ব্যাপার যে আরব জগতের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের উন্নতির জন্য আমেরিকার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে অথচ লক্ষ মার্কিন বাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তাদের দেশে দিনের পর দিন চারিত্রিক অবনতি ঘটছে, অন্যায় অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা বৃদ্ধি পাছে। এবং তাদের অনেকের আশক্ষা যে যদি এই অবস্থায় বিদ্যমান থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে এই দেশ ধ্বংস মুখে পতিত হবে।

- ত. আমেরিকার মুসলমানদের অনেকে অত্যন্ত দৃঢ় ইমানদার ও বিশেষ করে যারা নতুন মুসলমান, কিন্তু তাদের ধমীয় জ্ঞানের প্রয়োজন রমেছে, আর আমাদের ধমীয় জ্ঞানের অভাবের দর্রন অনেক সময় ছোট ছোট ক্রেটি-বিচ্যুতি করে ফেলি, বরং কখনও কখনও বড় বড় গুলাহ্ করে ফেলি, আর এ সমন্ত কিছু হয়ে থাকে ইসলামের নামে। তবে অল সংখ্যক নাগরিক এমন রয়েছেন যাঁরা সঠিক ইসলামের দাওয়াতের কাজ করার জ্ঞান রাখেন। আর যেসব দেশের মুসলিমরা ইসলাম বিধানকে বাস্তবায়িত করে থাকেন তাঁদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকেরা যাঁরা ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার ও দ্বীনের সুষ্ঠ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমেরিকা গিয়ে থাকেন। (তবে সত্য কথা বলতে কিয়ে,) ইসলামী জগতে মুসলিমরা ইসলামের যথাযোগ্য বাস্তাবায়ন করেন না, তাই অনেক নামধারি মুসলিম মুবাল্লিগ যাঁরা যুক্তরাষ্টে যান বটে কিন্তু আল্লাহ প্রদন্ত জীবন ব্যবস্থাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে নয়।
- ৪. পরিশেষে আমি আশা করি যে আগামী দশ বছরের মধ্যে আমেরিকান ছাত্ররা ইসলামী সভাতা ও সাংস্কৃতিমূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলো খুঁজে বের করে নিবে এবং ইহা ও আশা করি যে সেখানে উত্তম জীবনাদর্শের সঞ্ধান পাবে এবং আল্লাহর আনুগত্য করতঃ সুখ ও শান্তির জীবন যাপন করবে।

#### জনৈকা মার্কিন যুবতীর ইসলাম গ্রহণ

মানব জাতির কল্যাণ ও মৃষ্টিলাভের একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম ঃ
ইসলামে দিক্ষিত হওয়ার পর তাঁর নাম হাজেরা, পুরাতন নাম ইয়ামীলা,
বয়স তাঁর ২৮ (আঠাশ বছর) কলোম্বিয়ার অন্তর্গত মাইয়োরী বিশ্ববিদ্যালয়ের
(SOCIOLOGY) সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যয়নরতা ছাত্রী। তিনি ইসলাম
সম্পর্কে দৃ'বৎসর পূর্বে গভীরভাবে গবেষণা ও অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, এমন
একটি বাস্তব সভ্যের অনুসন্ধানে যা মার্কিন বস্তুবাদী সভ্যতায় পাননি। দৃ'বছর
যাবৎ অধ্যয়ন, চিন্তা ও গবেষণা করার পর ইয়ামীলা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত
হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন, তিনি বলেন ঃ হিজরতের সাথে ইসলামের গভীর
সম্পর্কের কারণে হাজেরা নামটি আমার নিকট অতিপ্রিয়।

হাজেরা তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন ৪ দীর্ঘ দিন থেকে আমার মাথায় পথিবী, সৃষ্টির অন্তিত ও জীবন সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশু জাগে, এই সমস্ত যুক্তিযুক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য চিন্তা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করল– াম। কিন্তু মার্কিন বস্তবাদী সংস্কৃতিতে তার কোন সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে ব্যর্থ হলাম।তদানীন্তন সময়ে ইসলাম ধর্মের নাম শুনতাম কিন্তু তার সঠিক চিত্র আমার নিকট কেবল অপষ্টই ছিলনা বরং আমাদের কাছে বিকৃত করে পেশ করা হয়েছিল।মনে করতাম যে এটা এমনই এক ধর্ম যা নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য আচরণ করে এবং কঠোরতা ও নির্দয়ের উপর তার ভিত্তি, এভাবে ইসলামের গুড় রহস্য আমার কাছে অজ্ঞানা থেকে যায়। তারপর ধীরে ধীরে ইসলামের দিনের মত পরিস্থার ছবি ও বস্তবাদ শক্তির বিরুদ্ধে তার চ্যালেঞ্জকে অনুধাবন করি। তারপর থেকে ইসলাম সম্পর্কে অধ্যায়ন ও গবেষণা করতে আরম্ভ করলাম, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় ইসলামের গবেষণা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। কেননা যে ইসলাম সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় তেমন কোন নির্ভরযোগ্য বই পুস্তক পাওয়া দুস্কর ছিল। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই ইসলামকে ভালবাসতাম, কারণ এটা (হচ্ছে) এমনই এক জীবন ব্যবস্থা যা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী এবং ব্যক্তিকে তার স্বাধীনতা দিয়ে থাকে, এবং তার কত কর্মের দায়িত্ব তারই ঘাডে চাপিয়ে থাকে।এভাবে ক্রমে ক্রমে আমি ইসলামী জ্ঞান অর্জন করলাম। অতঃপর মহান আল্লাহ আমাকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য সৌভাগ্য প্রদান করলেন।

#### হাজেরার ইসলামী দাওয়াত কার্যের সূচনা

ইসলাম গ্রহণের পর ২তে হাজেরা তার সমগ্র প্রচেষ্টা ইসলামের প্রচারে লাগিয়ে দিয়েছেন। তনি মনে করেন যে, সমস্ত আমেরিকাবাসীরা যারা ইসলামের মর্ম হতে অনবহিত তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করা ও ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথে সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাই হবে তার বর্তমান গুরু দায়িত্ব।কারণ ধর্ম বিদ্বেষী ইসলামের শক্ররা ইসলামের প্রকৃত চিত্রকে এমনভাবে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে যে, যেন এর দিকে কেউ অবলোকন না করে।

ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর হাজেরার জীবনে এক অভ্তপূর্ব বিপ্লব ঘটে। ইসলাম পূর্ব জীবনে (ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে) তিনি অন্যান্য মার্কিন কুমারীও যুবতীদের মতই ভোগ বিলাস ও খেলাধূলায় জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু বর্তমানে ইসলামের মৌলিক বিধান সমূহ ও বিধি নিষেধের অনুবর্তিতা হয়ে গিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ৪ আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হল যে, আমি ইসলামের পথে জিহাদ করতে থাকব এবং পূঁজিবাদ ও বিশৃঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। কারণ আমি বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি যে, মানব জাতির লড়াই দ্বন্দ্ব–দূর্ভিক্ষ–অনাহার ও মানসিক বিচলতা, আশঙ্কা হতে পরিত্রাণের একমাত্র একটিই পন্থা আর তা হছে ইসলাম।

হাজেরাকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে মানব জাতির মুক্তিলাভের জন্য শুধুমাত্র ইসলামই কেন একটি মাত্র উপায় ? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন ঃ ইসলাম হচ্ছে এমনই একটি ধর্ম যা আমাদের সামাজিক ও বর্তমান যুগের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে। এটা এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ক্রটি বিচ্যুতি ব্যতীতই দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সমূহের মধ্যে মানদন্ত বজায় রাখে। আর আমি ইসলাম ধর্মে এমন বিষয়ের জটিল ও যুক্তিযুক্ত প্রশ্নাবলীর সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছি যা আমাকে বিচলিত করে তুলেছিল এবং আমার ঘুম দুরীভৃত করে দিয়েছিল।

হাজেরা যখন ইসলাম সম্বন্ধে মন্তব্য করতে যান তখন তাঁর কথা–বার্তার মধ্যে সত্যতা প্রস্কুটিত হয়, তিনি যা কিছু বলেন, তেবে চিন্তে বলেন, কোন কোন সময় তিনি ইসলামী পরিভাষাগুলো আরবী ভাষায় ব্যবহার করে থাকেন। যাই হোক, তিনি একথা খুব ভালভাবে উপলব্ধি করেন যে, ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা শুধু মাত্র কতিপয় ইবাদত ও পূজা পাঠের ধর্ম নয়।

তার মতে ইসলামে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন বিষয় হচ্ছে জিহাদ ইসলামের জন্য লড়াই) করা, এবং এটা বর্তমান যুগে মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত প্রয়াজনীয় বস্তু।

ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে হাজেরা তাঁর জীবন পদ্ধতির মধ্যে বিপ্লব নিয়ে আসেন, ইসলামী পর্দানশীন পোষাক পরতে আরম্ভ করেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাঁর নির্ধারিত সময়ে প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন, এবং অতি পরিশ্রম করে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত সমূহ নামাযে পড়ার উদ্দেশ্যে মুখস্থ করতে থাকেন ইসলাম গ্রহণের কারণে নিজ বংশধর ও বান্ধবীদের তরফ থেকে নানা রকম শুর্ৎসনা ও কষ্টক্রেশ পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু মুসলিমা হাজেরা বলেন ৪ আমার আকীদার ধের্মে বিশ্বাসের) কারণে যা কিছু দুংখ কষ্ট পৌছে, তাতে আমি সুখী হই আর মুসলিম নর—নারীদের জন্য এটাই সমীচিন। অতীতে তাদের অনেককে নানাভাবে নির্যাতিত করা হয়েছে, তবুও তারা নিজ ঈমান ও আকীদা হতে এতটুকুও বিচ্যুত হননি, তাই আমি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুরই পরোওয়া করি না।

হাজেরা ধর্মীয় ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপের সাথে সাথে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও একজন সক্রিয় ভদ্রমহিলা, তিনি ফিলিস্তিনী মুসলিম জনসাধারণের ন্যায় সঙ্কত অধিকারে বিশ্বাসী, সূতরাং তিনি চিরদিন ফিলিস্তিনী জনসাধারণের প্রতি যে নির্যাতন ও নিপীড়ন চলছে তার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেন ও মন্তব্য করে থাকেন।

বাস্তবিকই তিনি এক উজ্জল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। মহিলা, একজন মার্কিন শেতাঙ্গিনী যুবতী, ইসলামের মুবল্লিগা (আহবায়িকা) হয়ে এমন এক পরিবেশে মুসলিম জাতির সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হলেন যেখানে তার কথা শুনার জন্য তিনি কোন মানুষ নেই, তবুও তিনি কোন রকম ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করলেন না।

তার প্রগাম মুসলিম জনগণের প্রতি সাধারণভাবে এবং আরব জনগণের প্রতি বিশেষভাবে ঃ ' তামরাইতো মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করেছ, অতএব আজও তোমরা তোমাদের পবিত্রভূমি আগ্রাসনকারী ইসরাইল ও তার মিত্রদের কাছে নতী স্বীকার করো না। '

#### জনৈক আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধ কলাবিদের ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর বিবৃতি

৫ই রমযান ১৪০০ হিজরীতে প্রকাশিত "আল-মদীনা" পত্রিকায় এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কলাকার Cott Stephens (কাট স্টিফানস) ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়।

ইসলামে দীক্ষিত হবার পর তিনি নিজের নাম (ইউসুফ ইসলাম) রাখেন, সেই বিবৃতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ও ফলদায়ক উপদেশ নিহিত রয়েছে, তার মধ্যে হতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করছি ঃ

- ১. ইসলাম গ্রহণের পর গান—বাজনা বর্জন করায় পাশ্চাত্যবাসীদের বড় আঘাত লাগে এবং আমার ব্যাপারে সে সম্পর্কে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ উব্দকরে যে আমার জীবনে কি করে এই পরিবর্তন ঘটল ? আর প্রচার মাধ্যমগুলো নীরবতার ভূমিকা পালন করতঃ আমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটিকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করল, কারণ পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমের যাবতীয় চাবি কাঠি ইঞ্দীদের হাতে।
- ২. আমার ইসলাম গ্রহণের কারণ হচ্ছে আমার ভাইয়ের বাইভূল মাকদিসের (আল—আকসা মসজিদের) থিয়ারত (দর্শন) করতে গিয়ে সেখান থেকে আমার আল্লাহ প্রদন্ত (আসমানী) ধর্মের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আমাকে দুই কপি কুরআন, একখানা আরবী, অন্যখানা ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে এসে আমাকে উপহার দেয়া। সূতরাং আমি একা একা কুরআন পাঠ করতাম এমন কি সম্পূর্ণ রূপে কুরআনের অধ্যয়ন করে ফেললাম, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী অধ্যয়ন করে তাঁর ব্যক্তিত্বে অত্যন্ত প্রভাবিত হলাম। এবং দেড় বছরের জ্ঞান সম্পন্ন অধ্যয়নের পর ইসলামের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী হলাম, আর বুঝতে পারলাম যে এটাই সত্যিকার দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)।

আর আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে, আমি কোন মুসলিম ব্যক্তির সাধে সাক্ষাতের ও তাদের মধ্যে মতভেদ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পূর্বেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

- ৩. আমি আল—কুদ্স গিয়েছিলাম, তখন মুসলমানেরা আমাকে বায়তুল মাকদেসে দেখে অত্যন্ত খুশী হলেন, আমি আনলে আত্মহারা হয়ে সেখানে নামায পড়ে কেঁলে ফেললাম। 'কুদস' হছে মুসলিম জগতের হুৎপিভ, সুতরাং যদি এই হুৎপিভ রোগাগ্রস্থ থাকে তাহলে সমগ্র মুসলিম জাহান পীড়িত থাকবে, আর আরোগ্য হলে মুসলিম জগতের সমস্ত দেহ আরোগ্য লাভ করবে। তাই আমাদের উপর জরুরী কর্তব্য যে, ইসলামের নামে এই হুৎপিভকে স্বাধীন করা।
- ৪. ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতি তাদের দ্বীন ইসলামকে আঁকড়ে ধরা এবং নামাযের সংরক্ষণ করা একান্ত অপরিহার্য কাজ। তাহলে আমি পূর্ণ আস্থা রাখি যে আল্লাহ তাদের অচিরেই জয়ী করবেন।
- ৫. আমার ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিম ভাইয়েরা বললেনঃ ধুমপান হারাম, আমি শুনামাত্রই তা পরিহার করলাম। ঠিক তেমনি মদ্যপান বর্জন করলাম, মেরেদের সাথে অবাধে মেলা–মিশা ত্যাগ করলাম এবং গান–বাজনা ও মিউজিক শোনা সব কিছু পরিত্যাগ করলাম।
- ৬. একটি পর্দাশীলা মুসলিমা স্ত্রী গ্রহণ করলাম, কেননা যে, নারীদের মনোহারিতা খুব বড় জিনিস নয় বরং আসল সম্মানের বস্তু হঙ্গ্রেইসলাম ও সমান।
- ৭. বর্তমানে আমি আরবী ভাষা শিক্ষা অর্জন করেছি, যেন আমি কুরআন পূড়তে ও তার ভাব ও মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারি, তারপর আমি ইসলামের সার্বভৌমত্ব ও মান–মর্যাদা সম্পর্কে বই পুস্তক ও স্কাহিত্য লিখে ইসলামের দওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে আমার খ্যাতিনামাকে কাজে লাগাতে পারব।
- ৮. আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে, কলেমার সাক্ষ্য দেয়ার পর নির্ধারিত সময়মত নামায প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের রুকন সমূহের (স্তম্ভের) একটি শুরুত্বপূর্ণ রুকন। এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত সুরক্ষা করা একজন মুসলিম ও তার ইসলামের জন্য এক দৃর্গ স্বরূপ। আর আমি প্রত্যেক নামাযের পরে অত্যন্ত প্রশান্তি ও আরাম অনুতব করে থাকি।

৯. আমি শুনেছি যে। ইউসুফ ইসলাম। বর্তমানে ইংলেন্ডে বসবাস করেন, এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজকে নিয়োজিত করেছেন, তার একটি বিশেষ মসজিদ ও রয়েছে। মুসলিমরা তাকে সদা – সর্বদা ঘিরে থাকেন এবং তারা তার সব রকম সমর্থন ও সহযোগিতা করে থাকেন। তিনি ইসলামকে আঁকড়ে ধরার দিক দিয়ে ও তার প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে অন্যান্য মুসলিমদের অপেক্ষা তিনি অগ্রগামী।

আল্লাহর নিকট দু'আ করি আল্লাহ যেন তাঁকে দ্বীনের উপর স্থায়ী ও তাঁকে দ্বীনের খেদমতের তাওফীক দান করেন। আল্লাহ যেন তার মত সৎকর্মশীল মুসলিম ব্যক্তিদের মধ্যে বরকত প্রদান করেন ( আমীন )



## ইসতিখারার (মঙ্গল কামনার) দু'আ

হযরত জাবির রাযীয়াল্লাহ আনহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিভিন্ন ব্যাপারে ইসতিখারা (মঙ্গলকামনা) করার শিক্ষা ঐভাবে দিতেন যেমন তিনি আমাদেরকে কুর'আনের সূরা সমূহ শিখাতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন কোন কাজ্বের সংকল্প করবে তখন দু'রাকাত নফল নামায পড়েনিম্নের দু'আটি পড়বে ঃ

اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسئلك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولاأقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرلي في دينى و معاشى وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرلي في دينى ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدرلي الخير حيث كان ثم رضني به .

উচ্চারণ ৪ আল্লাহ্মা ইন্নী আসতাখীক্রকা বিইলমিকা ওআসত্কিদিক্রকা বিকুদরাতিকা, ওআসআলুকা মিন ফ্যলিকাল আযীম। ছাইন্নামা তাকদিক্র জলা আকদিক্র ওতা' যালামু ওলা—আ' লামু ও আন্তা আল্লামুল গুয়ুব। আল্লাহ্মা ইন কুনতা তা' লামু আনুা হা—যাল আমরা খায়ক্রন লী ফী দ্বীনী, ওমা' আশী ওআ—কিবাতি আমরী ফাকদিরহুলী ওইয়াস্সিরহুলী সুমা বারিকলী ফীহ্। ওইন কুন্তা তা'লামু আনুা হা—যাল আমরা শার্ক্রন লী ফী দ্বীনী অ মা' আশী অ—আকিবাতী আমরী ফাসরিফ্র 'আনুী অসরিফ্নী আনহু ওয়াকদুর লিয়াল খায়রা হায়সু কানা সুমা রায্যিনী বিহি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণ কামনা করছি, তোমারই শক্তির বদৌলতে আমি সক্ষম হওয়ার আশা পোষণ করছি এবং তোমারই মহান অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা, তুমিই একমাত্র ক্ষমতাবান এবং আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।তুমিই পরিজ্ঞাত ও আমি অজ্ঞ এবং তুমিই অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত।

হৈ আল্লাহ । যদি তুমি আমার এ কাজ আমার দ্বীন ও দুনিয়ায় এবং আমার কর্মের পরিণামে আমার জন্য কল্যাণকর মনে কর তবে তুমি উহা আমর জন্য নির্ধারিত করে দাও। আর, যদি তুমি আমার একাজ আমার দ্বীন ও দুনিয়ায় এবং আমার কর্মের পরিণামে অকল্যাণকর মনে করো তবে তুমি উহা ফিরিয়ে রাখ এবং আমার জন্য সার্বক্ষনিক কল্যাণ নির্ধারণ করো। আর আমাকে তার উপর রাজী করে দাও।

তিনি (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্যের কথা সে ব্যক্ত করবে।

এই দু রাকাত নামায পড়ে নিজের জন্য এমন নিয়তে দু'আ করবে যেমন কোন রুগী মানুষ ঔষধ সেবন করে থাকে, এই বিশ্বাস নিয়ে যে প্রভুর নিকট ইসতিখারা (কল্যাণ কামনা) করেছে, তিনি কল্যাণের পথ দেখাবেন। আর কল্যানের পরিচয় হচ্ছে তার উপায়-উপকরণ সরল সহজ হয়ে যাওয়া।

বিদআতী ধরণের ইসতিখারা করা হতে বিরত থাকুন, যে সবের ভিত্তি বপুর, স্বামী-স্ত্রীর নামের সংখ্যা বের করা ও এ ধরণের অন্যান্য উদ্ভূট জিনিসের উপর যার ধর্মে কোন অস্তিত্ব নেই।

## আরোগ্যের দু'আ

১. নিজ দেহের ব্যাধিগ্রস্থ জায়গায় হাত রেখে তিনবার بسيم اللّه বিসমিল্লাহ্ বলবে, অতঃপর সাতবার করে এই দু'আ পড়বে ঃ

أعوذ با لله وقدرته من شر ماأجد وأحاذر "

আমি আল্লাহ ও তাঁর মহান শক্তির নিকট সেই কষ্টের অমঙ্গল থেকে পানাহ (আশ্রয়) চাচ্ছি যা আমি অনুভব করে ভয়ে ভীত। –(মুসলিম) অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে নিজ হাত উঠাবে, অতঞ্চর আবার (হাত) রাখবে, আর এটা বেজ্বোড় করবে। (তিরমিয়ী বর্ণনা করে হাদীসটিকে হাসান বলেন)

"اللّهم رب الناس، أذهب البائس، اشف أنت الشافى ، لاشفاء إلا شفاءك شفاءً لايغادر سقما" (متفق عليه)

হে আল্লাহ মানব জাতীর প্রভু! কয় দর করে দাও, নিরাময় ও
আরোগ্য দান করো, তুমি আরোগ্য দাতা, তোমার নিরাময় দানই হলো আসল
নিরাময়। তুমি এমন শেফাদান করো যা কোন রোগ বাকী রাখেনা।
(বুখারী—মুসলিম)

أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامّة - (رواه البخاري)

৩. আমি আল্লাহর পূর্ণ কলেমা সমূহের সাথে প্রত্যেক শয়তান, আপদ – বিপদ ও প্রতে, বদ নয়র (কুদ্ধি) হতে আশ্রয় চাই। (বুখারী)

৪. যে ২ 
 এমন কোন রোগীর সেবা শুশুষা করল যার মরণকাল
পৌছায়নি এবং তার নিকট সাত বার এই দু'আ পড়ল তাহলে আল্লাহ তাকে
আরোগ্য দান করবেন 
ঃ

أسـال الله العظيم ، رب العـرش العظيم أن يشفيك "

মহান আল্লাহর নিকট কামনা করি, যিনি মহান আরশের মালিক, যেন আপনাকে আরোগ্য প্রদান করেন। –(হাকিম ও যাহাবী–সহীহ্ বলেন)

৫. যে ব্যক্তি কোন ব্যাধিগ্রন্থকে দেখে এই দু'আ পড়বে তাকে সে ব্যাধি স্পর্শ করবেনা ঃ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً " (حسن، رواه الترمذي)

সমস্ত প্রশংসা সেই সন্তার যিনি আমাকে সেই ব্যাধি থেকে নিরাপদে রেখেছেন যা তুমি ভূগতেছ, এবং আমাকে তার অনেক সৃষ্টির উপর ফ্যীলত ও প্রাধান্য দান করেছেন। – (হাদীস হাসান– তিরমিযী)

৬. একদা জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নবী সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলেন ঃ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি পীড়িত হয়ে পড়েছেন ? রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হাঁ, জিবরীল আলাইহিস্ সালাম বললেন ঃ

بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ، من شر كل نفس وعين ، بسم الله أرقيك ، والله يشفيك " (رواه مسلم)

আমি আল্লাহর নামে আপনার উপর সমস্ত ব্যধি হতে যা আপনাকে কষ্ট দিছি ঝাড়-পুঁক করছি এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অমঙ্গল ও ভূদৃষ্টি হতে ঝাড়-স্কুঁক করছি। আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-স্কুঁক করছি; আর্ তিনিই আপনাকে নিরাময় দান করবেন। - (মুস্লিম)

 পূরা ফাতিহা এবং সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করে একমাত্র মহান আল্লাহর নিকট আরোগ্য কামনা করন্দ। দু' আর সাথে সাথে চিকিৎসা ও করান আর দরিদ্রদের প্রতি দান খায়রাত করুন, তাহলে আল্লাহর দয়ায় আরোগ্য লাভ করবেন।

## সফরের দু' আ সমূহ

 রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি ভ্রমণের ইচ্ছুক সে যেন পরিবার পরিজনের নিকট এই দু'আ পড়ে বিদায় গ্রহণ করে ঃ

" أستودعكم اللّه الذي لاتضيع ودائعه "

'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি, যার আমানত সমূহ বিনষ্ট হয় না।' –(মসনাদ আহমদ–হাদীস হাসান)

২. আর মুসাফিরকে (ভ্রমণকারী) বিদায় দানকারীরা এই দু'আ বলে বিদায় করবে ৪

" زوَّدك الله التقوى ، وغفر ذنبك ، ويسرلك خيرًا حيثما كنت "

আল্লাহ যে আপনাকে তার ভীতি ও তাকওয়ার পাথেম দান করেন, আপনার গোনাহ্ ক্ষমা করেন এবং আপনি যেখানেই হোন না কেন আপনার জন্য মঙ্গলকে সরল–সহজ্ঞ করে দিন।

-(তিরমিয়ী- হাদীসটি হাসান যেমন কি তিনি বলেন)

৩. কোন কার, বাস বা বিমানে অথবা অন্য কোন যানবাহনে আরোহন করার সময় এই দু'আ পড়বেন ৪

" بسم الله، والحمد لله ، سبحان الذى سخرلنا هذا وما كنا لمه معقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ألله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرلي، فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت "

আল্লাহর নামে আরম্ভ কর্ছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। মহান পবিত্র তিনি যিনি আমাদের জন্য এই জিনিসগুলিকে অধীন–নিয়ন্ত্রিত বানিয়ে দিয়েছেন নত্বা আমরা তো এই গুলিকে বশ করতে সক্ষম ছিলাম না।

আর একদিন তো আমাদেরকে আমাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করতেই হবে। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর।

আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আপনি মহান পবিত্র, আমি
নিজের উপর যুলুম করেছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন কেননা আপনার
ব্যতীত কেউ গোনাহ্ মাফ করতে পারে না। –(তিরমিযী, বর্ণনা করে হাসান
সহীহু বলেন)

اللّهم إنا نسائك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى، اللّهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده، اللّهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللّهم إني أعوذبك من وعثاء السفر وكابة المنظر ، وسوء المنقلب في المال والأهل. (رواه مسلم)

8.হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে নেকী ও তাকওয়া (ভয়-ভীতি) এবং আপনার পছন্দনীয় আমল কামনা করি। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি এই সফরকে সহজ বানিয়ে দিন এবং তার দূরতৃও কম করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি সফরের সাধী এবং পরিবার-পরিজনের উপর খলীফা। হে আল্লাহ! আমি সফরের কষ্ট-ক্লেশ, দূরাবস্থার সমুখীন হওয়া এবং ধন-জনে কোন রকম আপদ-বিপদ হতে আপনার আশ্রয় কামনা করি। –(মুসলিম)

৫. আর যখন মুসাফির বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন উপরোক্ত দু' আর সাথে সাথে নিম্নলিখিত দু' আও পড়বে ঃ

#### ٔ آئبون ، تائبون، عابدون لربنا حامدون "

আমরা প্রত্যাবর্তন করছি, তাওবা করছি, ইবাদত করছি এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। –(মুসলিম)

## মিকবুল (গৃহীত) দু'আ সমূহ

যদি আপনি কোন পরীক্ষা বা কোন কাজে সফল হতে চান তাহলে আপনি নিম্নলিখিত দু' আগুলি পড়বেন ঃ

রাসৃল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এই দু' আ পড়তে দেখলেন ঃ

" اللّهم إني أسئلك بأني أشهد أنك أنت اللّه لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم ويولد، ولم يكن له كفواً أحد "

১. হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট (মঙ্গল) কামনা করি, আর সাক্ষ্য প্রদান করি যে তুমি মহান আল্লাহ, তোমার ছাড়া কোন ন্যায় ও সত্য ইলাহ্ মোবুদ) নেই, তুমি একক, মুখাপেক্ষীহীন যার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। আর তাঁর কেউ সমকক্ষ নয়।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদদেন ঃ

সেই সন্থার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, এই ব্যক্তি তো আল্লাহর ইসমে আযম (মহান নাম) দ্বারা আল্লাহর নিকট আবেদন করেছে, যার সাথে দু'আ করলে কবুল হয়ে যায় এবং কোন কিছু চাওয়া হলে প্রদান করা হয়। (সহীত্ হাদীস— মুসনাদ আহমদ ও আবু দাউদ প্রমূথ,

২. নবী ইউন্স (আলাইহিস সালাম) এর দোওয়া ঃ যা তিনি মাছের পেটে করেছিলেন ঃ

"لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين "

" নেই কোন ইলাহ তুমি ব্যতীত, পবিত্র মহান তোমার সত্তা, আমি অবশ্যই অপরাধী।'

যে কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন ব্যাপারে এই দু'আ পড়পে আল্লাহ তার দু'আ মনযুর করে নেন। –(মুসনাদ আহমদ, সহীহ)

৩. দু' আর সাথে সাথে সফলতার উপায় ও উপকরণ আবশ্যক জিনিস, আর তা হল কাজ কর্ম ও প্রচেষ্টা করা।

## হারানো বস্তুর জন্য দু'আ

হযরত ইবনে উমর (রাযীয়াল্লাহ আনহ) কে হারিয়ে যাওয়া বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ প্রথমে ওযু করে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে তাশাহদ (আন্তাহিয়্যাতু) পড়তে বসে (তাশাহদ পড়ার পর) এই দু' আ পড়বে ঃ

"اللهم رادً الضالة، هادي الضللالة، تهدى من الضلال، ردّ على ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من فضلك وعطائك "

হে আল্লাহ ! হারানো বস্তুকে ফেরতকারী, পথহারা ব্যক্তিকে সঠিক পথ প্রদর্শন কারী ! তুমি পথহারাকে সঠিক পথ দেখাতে পার, তুমি নিজ মহান ক্ষমতা ও শক্তি দ্বারা আমার হারানো বস্তুকে ফিরিয়ে দাও, এটা তো তোমারই অনুহাহ ও দান।

বায়হাকী বলেন ৪ এই হাদীসটি মাওকুফ (সাহাবীর উক্তি) এবং হাসান)

## কতিপয় কুরআনী দু'আ

" ربنا آتنا من لدنك رحمة ، وهيٌّ لنا من أمرنا رشدًا " (الكهف)

 হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে তোমার বিশেষ রহমত দ্বারা ধন্য কর এবং আমাদের সমস্ত ব্যাপার সুষ্ঠু ও সঠিক রূপে গড়ে দাও। (আলকাহাক –১০)

" ربنا آتنا في الدنيا حبسنة ، وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار" . (البقرة - ٢٠١)

২. হে আমাদের প্রভু ! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালে ও আমাদেরকে কল্যাণ দাও, আর আগুনের আযাব (শান্তি) হতে আমাদেরকে রক্ষা কর। -(আল–বাকারা–২০১)

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب "

৩. হে আমাদের প্রভু ! তুমি যখন আমাদেরকে সঠিক-সোজা পথে চালিয়েছ, তথন তুমি আমাদের মনে কোন প্রকার বক্রতা ও কুটিলতার্ সৃষ্টি করে দিওনা। আমাদেরকে তোমার রহমতের ভাভার থেকে অনুগ্রহ দান কর, কেননা প্রকৃত দাতা তুমিই। -(আল-ইমরান-৮)

" ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم " (الحشر - ١٠)

৪. হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকেও আমাদের সেই সব ভাইদের ক্ষমাদান কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে আর আমাদের দিলে ঈমানদার লোকদের জন্য কোন হিংসা ও শক্রতা ভাব রেখোনা, হে আমাদের রব। ভূমি বড়ই অনুগ্রহ সম্পন্ন এবং কর্রুণাময়। –(আল–হাশর–১০)

ربنا عليك توكلنا ، وإليك أنبنا، وإليك المصير "(الممتحنة - ٤)

৫. হে আমাদের প্রভু! তোমার উপরই আমরা ভরসা ও নির্ভর রেখেছি, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি এবং তোমার সমীপে আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। – (আল–মুমতাহিনা –8)

ربنا لاتؤاخدنا إن نسبينا أو أخطأنا ، ربنا ولاتحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به، واعف عنا واغفرلنا وارحمنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين ." (البقرة -٢٨٦)

৬. হে আমাদের প্রভু ! ভুল—আন্তি বশতঃ আমাদের যা কিছু ক্রুটি হয় তার জন্য আমাদেরকে শান্তি দিওনা। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের উপর সেই ধরণের বোঝা চাপিয়ে দিওনা যেরপ পূর্বগামী লোকদের উপর চাপিয়েছিলে। হে আমাদের রব ! যে বোঝা বহন করার শক্তি—ক্ষমতা আমাদের নেই তা আমাদের উপর চাপিয়ে দিওনা আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের মাওলা—আশ্রমদাতা ; আর কাফেরদের প্রতিকুলে তুমি আমাদেরকে সাহায্য দান কর। —(আল—বাকারা —২৮৬)

"ربنا افتح بيننا وبين قوهنا بالحق، وأنت خير الفاتحين " (الأعراف - ۸۹)

- ৭.' হে আমাদের প্রভু ! আমাদের ও আমাদের জ্বাতির মাঝে সঠিক ভাবে ফয়সালা করে দাও, আর তুমি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।'
  - (আল-আরাফ-৮৯)
- "ربنا لاتج علنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين" (يونس ٨٠)
- ৮. হে আমাদের রব ! আমাদেরকে যালেম লোকদের জন্য ফেতনা বানাবেনা, ও তোমার নিজ্ঞ রহমত দারা আমাদেরকে কাফের লোকদের হতে মুক্তিদান কর। –(ইউসুফ–৮৫)
- " ربنا أكـشف عنا العـذاب إنا مـؤمنون " (الدخان-١٢)
- ৯. হে আমাদের পরওয়ার দিগার ! আমাদের উপর হতে এই আযাব দূর করে দাও, আমরা ঈমান এনেছি। "(দুখান–১২)
- " ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين " (الأعراف-١٢٦)
- ১০. হে আমাদের প্রভু ! আমাদের ধর্য ধারণের গুণ দান কর, আর আমাদিগকে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় উঠিয়ে নাও যখন আমরা ভোমারই অনুগত (মুসলিম হয়ে ধাকি)। -(আল-আরাফ-১২৬)

সমাপ্ত ৪ বৃহস্পতিবার ২১ মহর্রম ১৪১৫হিজরী ৩০শে জুন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ।



#### مركز الدعوة وتوعية الجاليات في البكيرية ، ١٤١٤هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

زينو ، محمد جميل

توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع / ترجمة مطيع الرحمن محمد السلفي .

۲۱۲ ص ، ۲۱ سم

رىمك ٧-٢-٩٩٦، ٩٩٦٠ و

النص باللغة البنغالية

١ - الوعظ والارشاد ٢ - الدعوة الإسلامية أ - السلفي ،
 مطيع الرحمن محمد (مترجم) ب - العنوان

ديوي ۲۱۳ / ۱۵

رقم الايداع: ١٣٦٨ / ١٥ ريمك: ٧٢-٩٠٤٧، ٩٩٦٠

## توجيهات إسلامية

لإصلاح الفرد والمجتمع

إعداد :

الشيخ محمد بن جميل زينو المدرس ني دار العديث الخيرية بمكة المكرمة

ترجمة باللغة البنغالية :

مطيع الرحمن عبد الحكيم السلفي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالنسيم تليفون ٢ ٢ ٢ ٢ / ١٠ ص.ب ١١٥٥٤ الرياض ١١٥٥٣

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالزلفي تليفون ١٦/٤٧٢٥ م فاكس ١٩/٤٧٤٢٣٤ ، ١٦/ ص.ب ١٩٩٣ الزلفي ١٩٩٣

> مكتب توعية الجاليات بعنيزة تليفون ٥٦/٣٦٤٤٥٠٦ ص.ب ٨٠٨

مركز توعية الجاليات بسريدة تليفون ٥٦/٣٢٤٨٩٨٠ فاكس ٥٦/٣٢٤٥٤١٤ ص.ب ١٤٢

مكتب دعوة وتوعية الجاليات بالرس تليفون ٢٣٣٣٨٧٠ ص.ب ٦٥٦

مكتب توعية الجاليات المذنب تليفون ٥٦/٣٤٢٠٨١٥ فاكس ٩٦/٣٤٢٠٨١٥ القصيم - المذنب - ص.ب ٤٠٠

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بشقراء تليفون ٢٤٧٠٦١ / ٠١ ص.ب ٢٤٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالأحساء تليفون ٥٨٧٤٦٦٤ – ٣/٥٨٦٦٦٧٧ ص.ب ٢٠٢٢ الأحساء ٣١٩٨٢

مكتب توعية الجاليات بالخبر تليفون ٣/٨٩٨٧٤٤٤ الدمام ٣١١٣١

المؤسسة الخيرية للدعوة بجدة تليفون ٢٧٣١٧٥ - ٢٧٣٠٤٣١ فاكس ٢٧٣١١٤٧ ص.ب ١٥٧٩٨ جدة ٢١٤٥٤

مكتب توعية الجاليات بحائل تليفون ٢/٥٤٣٢٢١٨ فاكس ٢٨٤٣٢٢١١ ص.ب ٢٨٤٣

> المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالحوطة تليفون ١٥٥٥،٥٩٠ حوطة بني تميم - ص.ب ٢٠٧

شعبة الجاليسات (وزارة الشؤون الإصلامية مركز الدعوة بالرياض) تليفون 7 3 7 3 1 1 - الرياض 1 1 1 1 1 1

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبديعة تليفون ٨٨٨ - ٣٣٠ / ١١ فاكس ١١٤٣٠ ١٠٠ • ص.ب ٢٤٩٣٧ الرياض ١١٤٥٦

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبطحاء تليفون ٢٥١/ ٩٠٠٤ – ٢٠٢٤ / ١٠ فاكس ٢٥/٢٥ - ١/٤٠ ص.ب ٢٠٨٢٤ الرياض ١١٤٦٥

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد العليا والسليمانية تليفون ١٩٤٤ / ١٠ ص.ب ١٣٩٤٤ الرياض ١١٥٢٢

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد العزيزية تليفون 400000 / 1 . ص.ب 4772 الرياض 1001

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الدوادمي تليفون ٢٣٦٣٦ / ١ . ص.ب ١٥ ٩ الدوادمي

المكتب التعاوني للدعوة والإرضاد بالخرج تليفون ١٩٦٧، ١٩٥٤ أ ١ ، فاكس ١٩٨٣ / ١ ، ١ ص.ب ١٩٦٨ الخرج ١١٩٤٢

> المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الربوة تليفون ٢٩٤٠١٢٠ ص.ب ٢٩٤٦ الرياض ١١٤٥٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد رياض الخبراء تليفون ١٧٥٧ ٣٣٤ ص.ب ١٦٦ القصيم رياض الخبراء

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمجمعة تليفون ٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٢ ٠ ٠ ص.ب ٢٠١ المجمعة ١٩٥٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة تليفون ٤٩١٨٠٥٦ فاكس ٤٩١٨٠٥٦ ص.ب ٨٧٢٩٩ الرياض ١٩٦٤٢



# توجيهات إسلامية

لإصلاح الفرد والمجتمع

إعداد : الشيخ محمد بن جميل زينو

ترجمه : مطيع الرحمن عبدالحكيم السلفي

المملكة العربيسة السعوديسة



كتب التعاونج للحعوة والإرشاد باثم الحمام - قسم الجاليات ت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد : ٤٨٨٤٤٩٦/٤٨٢٦٤٦٤ فاكس ٤٨٧٤٨٩ - ص.ب ٣١٠٢١ الرياض ١١٤٩٧